مَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ اللَّا الْإِحْسَانُ مَنْ الْأَحْسَانُ مَنْ الْأَحْسَانُ مَنْ الْأَحْسَانُ مَا الْأَحْسَانُ مَا الْأَعْسَانُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّا اللَّا اللَّهُ مَا ا

টুর্নিটির্ন জাযাউল আ<sup>9</sup>মাল

্ব। কর্মের ফলাফল

মূল লেখক

মুজাদ্দেদে মিল্লাত হজরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ)

অনুবাদক মাওলানা মোঃ ছাখাওয়াত উল্লাহ্ এম, এম, রিসার্চ স্কলার

একমাত্র পরিবেশক
তাবলীগী কুতুবখানা
৬০নং, চক সার্কুলার রোড,
চক বাজার, ঢাকা—১২১১

#### জাযাউল আ'মাল

| সূচীপত্ৰ                                                            |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| বিষয়                                                               | পৃষ্ঠা     |
| ভূমিকা                                                              | œ          |
| প্রথম পাঠ                                                           | ٩          |
| প্রথম অধ্যায়                                                       |            |
| পাপ করিলে দুনিয়াতে কি কি ক্ষতি হয়                                 | 20         |
| পাপ করিলে কি কি অপকার হয় উহার বিস্তারিত বর্ণনা<br>দ্বিতীয় অধ্যায় | <b>7</b> 8 |
| আল্লাহ্র তা বেদারী ও এবাদতের পার্থিব উপকারিতা                       | ২৫         |
| ছালাতুল হাজত                                                        | ७७         |
| এস্তেখারার নামাজ<br>তৃতীয় অধ্যায়                                  | ৩8         |
| গোনাহ্ এবং আজাবে আখেরাতের মধ্যে সম্পর্ক                             | ৩৮         |
| আলমে বরজখ বা কবর                                                    | 8২         |
| চতুর্থ অধ্যায়                                                      |            |
| এবাদত ও উহার ফলাফলের দৃষ্টান্ত                                      | ¢о         |
| পরিশিষ্ট                                                            |            |
| কতিপয় বিশিষ্ট আমলের উপকারিতা ও অপকারিতা                            | ৫৬         |
| কয়েকটি বিশিষ্ট নেক আমল                                             | ৫৬         |
| কয়েকটি গুরুত্ব পূর্ণ বদ আমল                                        | <b>¢</b> ৮ |
| আখেরী গোজারেশ                                                       | ७8         |

মানুষ কেবল নেকী ও বদীর সুফল ও কুফল শুধু আখেরাতেই ভোগ করিবে

এমন সম্পর্ক রহিয়াছে

প্রথম পাঠ

বলিয়া মনে করে। অথচ দুনিয়াতেও যে ভালমন্দ কাজের ফলাফল অনেকাংশে ভোগ করিতে হয় অনেকেই সেই বিষয়ে অবগত নহে। আর আমাদের দুনিয়াবী কাজের সহিত আখেরাতের আজাব ও ছওয়াবের যে নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে উহার বিষয়ে মানুষের পুরাপুরি ধারণা নাই। মানুষের ধারণা সাধারনতঃ এইরূপ যে পরকালে আজাব ও ছওয়াবের একটা স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ রহিয়াছে যদ্দ্বারা আল্লাহ্তায়ালা যাহাকে ইচ্ছা পাক্ড়াও করিয়া শাস্তি দান করিবেন, আর যাহাকে ইচ্ছা অফুরস্ত নেয়ামতের মালিক বানাইয়া দিবেন। মনে হয় যেন আজাব ও নেয়ামতের সহিত ইহজীবনের নেকী বদীর কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই ধারণা কোরান ও হাদীসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্য প্রথমতঃ কোরান হাদীছ ও বুজুর্গানের বাণীসমূহ দ্বারা একথা প্রমাণ করা হইবে যে, নেকী ও বদীর দ্বারা আখেরাতে যেমন উহার সুফল ও

যেমন আগুন জ্বালাইলে খানা পাক হয়, খানা খাইলে তৃপ্তিলাভ হয় এবং পানি ঢালিয়া দিলে আগুন নিভিয়া যায়। এই ভাবেই ইহকালের কার্যাবলীর সহিত পরকালের ফলাফল সম্পর্ক যুক্ত রহিয়াছে।

কৃফল ভোগ করিবে তেমন দুনিয়াতেও উহার কিছুটা সুফল ও কুফল সংঘটিত

হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ ইহাও প্রমাণ করা হইরে যে, আমল ও পরিণামের মধ্যে

আশা করি আল্লাহ্র মেহেরবাণীতে এই দুইটি কথা বুঝে আসার পর মানুষের মনে এবাদতের প্রতি অনুরাগ ও পাপ কাজের প্রতি ঘৃণা পয়দা হওয়া সহজ হইবে। এতদউদ্দেশ্যে এই সংক্ষিপ্ত "জাষাউল আমাল" পুস্তিকাটি রচনা করা হইল। একমাত্র আল্লাহ্র তওফীক্বেই ইহা সম্ভব। আমলের সহিত ছাওয়াব ও আজাবের সম্পর্ক পবিত্র কোরানে মজীদে বিভিন্ন বর্ণনা ভঙ্গিতে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে, কোথাও আমলকে শর্ত এবং উহার প্রতিক্রিয়াকে প্রতিদান বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, যেমন কোরানে পাকে এরশাদ হইতেছে।

رسامره مساموه مره ۱۹۰۵ مره ۱۳۰۵ مرد ۱۳۰۸ مرد است. فلهاعتوا عمانهوا عنه قلنا لهر کونوا قرد قفاسِئین.

যথন তাহারা নির্ষিদ্ধ কাজ করিয়া নাফরমানী করিল তখন আমি বলিলাম তোমরা নিক্ষতম বানরে পরিণত হইয়া কৃতকর্মের সাজা ভোগ কর।

ইহা দারা পরিস্কার প্রমাণিত হইল যে, অবাধ্যাচরণ করার দরুণই তাহারা এইরূপ শাস্তিভোগ করিল। অন্যত্র বূর্ণিত আছে।

فَلَمَّا اسْفُونَا انْتَغَمّْنَامِنْهُمْ.

তাহারা যখন নাফরমানী করিয়া আমাকে অসন্তুষ্ট করিল তখন আমি তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিলাম।

এই আয়াতে পরিস্কার বুঝা গেল, শান্তিভোগ করার একমাত্র কারণ হইল আল্লাহ্র নাফরমানী।

مار ها هاره عماله عقده هم م م هم هم هم م م م م هم هم م م هم هم م م هم هم م م م إن تتقوا الله يجعل لكم فرتا نا ويكفر عنكم

سياتگي

অর্থাৎ ঃ 'যদি তোমরা আল্লাহ্ তায়ালাকে ভয় কর তবে তিনি তোমাদের জন্য উপযুক্ত পয়সালা করিয়া দিবেন আর গোনাহ্ সমূহ মাফ করিয়া তোমাদিগকে দোষ মুক্ত করিবেন।" আরও এরশাদ হইতেছে—

# لُواسْتَقَامُوا عَلَى الطِّرِيْقَةِ لاسْقَيْنَاهُ مِمَاءَ غَنْقًا.

"যদি তাহারা ( পাপের পথ পরিত্যাগ করিয়া ) সরল পথে মজবুত থাকিত তবে আমি তাহাদিগকে প্রচুর পানি দান করিতাম।"

قَرْنُ مُرْدُ وَ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزِّ كُوةَ فَاحُوانُكُمْ قَالَ تَابُوا وَ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزِّ كُوةَ فَاحُوانُكُمْ في الدَّيْرِي.

যদি তাহারা তওবা করে ও নামাজ কায়েম করে আর জাঁকার্ত আদার করে তবে তাহারা তোমাদের দ্বীনী ভাই।

ক্যোমতের দিন পাপীদিগকে বলা হইবে, এই শাস্তি তোমাদিগকে তোমাদের গোনাহের কারণেই দেওয়া হইতেছে।"

ذُلِكَ بِالْهُمِرِكُفُرُوْ إِلَيْتِنَا الْمُمْرِكُفُرُوْ إِلَيْتِنَا الْمُمْرِكُفُرُوْ إِلَيْتِنَا الْمُمْرِكُفُرُوا إِلَيْتِنَا الْمُمْرِكُفُرُوا إِلَيْتِنَا الْمُمْرِكُفُرُوا إِلَيْتِنَا الْمُمْرَكُفُرُوا إِلَيْتِنَا الْمُمْرَكُفُرُوا إِلَيْتِنَا الْمُمْرِكُفُرُوا إِلَيْتِنَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الل

তাহারা আপন প্রতিপালকের পয়গম্বরকে অস্বীকার করার দরুণই আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে পাক্ড়াও করিলেন। তাহাদের বিষয় আরও বলা হইতেছে—

نَكُنَّ بُوهُما نَكَانُوامِنَ الْمُهلَكِينَ.

'তাহারা মুছা (আঃ) ও হারুন (আঃ) কে অস্বীকার করিল। কাজেই তাহারা ধ্বংস হইয়া গেল।

ইউনুছ (আঃ) এর বিষয় বর্ণিত হইতেছে—

نَلُوْلَا أَنْهُ كَانَ مِنَ الْمُسِبِّحِيْنَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إلى يَوْمُ مِهُ مِهُمُّهُمْ

ইউনুছ (আঃ) যদি তাছ্বীহ্ পাঠকদের অন্তর্ভুক্ত না হইতেন তবে ক্বেয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটেই আবদ্ধ থাকিতেন।

অন্যত্র এরশাদ হইতেছে—

وَلُوْ أَنَّهُمْ نَعْلُواْ مَا يُوْعَظُوْنَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ-

তাহারা যদি নছীহতের বিষয়বস্তুর উপর আমল করিত তবে তাহাদের জন্য ভালই হইত।

এই সমস্ত আয়াত পরিস্কারভাবে প্রমাণ করিতেছে যে, আমল এবং আজাব ও ছওয়াবের মধ্যে যথেষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে।

# প্রথম আধ্যায় পাপ করিলে দুনিয়াতে কি কি ক্ষতি হয়

গোনাহের দরুল যেই সমস্ত ক্ষতি সাধিত হয় উহার কোন ইয়তা নাই। এখানে কোরান ও হাদীছের আলোকে সংক্ষিপ্ত ভাবে উহার কিছুটা বর্ণনা দেওয়া যাইতেছে, অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

কোরানে মজীদে নাফরমান লোকদের বহু কেচ্ছা ও তাহাদের শাস্তির বিষয় উল্লেখ রহিয়াছে, উহা সকলেই অবগত আছেন অকর্মাত্র নাফরমানীর কারণেই ইবলীছ আছমান হইতে বিতাড়িত হইয়া জমীনে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তাহার ছুরত বিগড়াইয়া যায়, রহমতের পরিবর্তে গজবে পতিত হয়। নুহ (আঃ) এর জমানায় কোন কারণে সমস্ত জগত বাসী মহা প্লাবনে ডুবিয়া মরিয়াছিল ্ আদ বংশের লোকজন ভীষণ ঘূর্ণিঝড়ে কেন ধ্বংস হইল ? বিকট গর্জনে কওমে ছামুদ কলিজা ফাটিয়া কেন নিপাত হইল ? লুত (আঃ) এর কওমকে কেন আকাশে উঠাইয়া উল্টাইয়া দেওয়া হইল? কওমে শোয়ায়েবের উপর মেখের ছুরতে অগ্নি কেন বর্ষিত হইল ? মহাপাপী ফেরাউন সদল বলে লোহিত সাগরে কেন ডুবিয়া মরিল ? সারা জীবনের সঞ্চিত ধন সম্পদ সহ কারুন কেনই বা মাটির নীচে ধ্বসিয়া গেল ? দুষ্টাচার ও পাপাচার বনী ইছরাঈল বিভিন্ন আজাবে গ্রেপ্তার হইয়া কেনই বা ধ্বংস হইয়া গেল ? কখনও অত্যাচারী বাদশার কবলে, কখনও উকুন বেঙের উপদ্রবে, আবার কখনও ভীষণ তুফানে নিপতিত হইয়া, শেষ পর্যন্ত শুকর এবং বানরেও পরিণত হইতে দেখা যায়। এইসব কিসের বদৌলতে হইয়াছিল ? একমাত্র আল্লাহ্র নাফরমানীর দরুণই উল্লেখিত ঘটনা সমূহ সংঘটিত হইয়াছিল।

# وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيظُلِّهُمْ وَلَكِن كَانُوا انْفُسُمْ يَظُلِّهُ وَنِ

সমস্ত ঘটনারই সংক্ষিপ্ত সার এইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে,

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক জুলুম করিবার পাত্র নহেন বরং তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করিয়াছিল।

এখন চিন্তা করিয়া দেখুন পাপীষ্ঠগণ আপন পাপের দরুণ দুনিয়াতেই কতশত প্রকার আজাব ভোগ করিয়াছিল।

ইমাম আহমদ এব্নে হাম্বল হইতে বর্ণিত আছে, মুছলমান কর্তৃক সিসিলী দ্বীপ জয়ের দিন হজরত আবু দারদা (রাঃ) একাকী বসিয়া কাঁদিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া হজরত জোবায়ের এব্নে নকীর (রাঃ) বলিলেন, আজ যখন ইছলাম এবং মুছলমানগণকে আল্লাহ পাক জয়যুক্ত করিয়া ইজ্জত দান করিয়াছেন তখন আপনার কান্নার কারণ কি হইতে পারে? তিনি উত্তর করিলেন, আয় জোবায়ের, আফছোছ। তুমি এই সহজ কথাটি বুঝিতে পারিলে না? যখন কোন জাতি আল্লাহ্র হকুমের অবাধ্যাচরণ করে তখন তাহারা শাহী তখ্তের মালিক হইয়াও কিরূপ বেইজ্জত ও পর্যুদস্ত হইতে পারে। সিসিলী বাসীর এই শোচনীয় পরিণতি দেখিয়াই আমি কাঁদিতেছি।

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে, মানুষ পাপ কর্মের দরুল প্রাপ্য রিজিক হইতে মাহরাম হইয়া যায়। এবনে মাজা গ্রন্থে আবদুল্লাহ্ এবনে ওমর হইতে বর্ণিত আছে, আমরা দশজন লোক হুজুরের খেদমতে হাজির ছিলাম, হুজুর (ছঃ) আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ফরমাইলেন, পাঁচটি ভয়ানক ব্যাপার হইতে আল্লাহ্ তোমাদিগকে হেফাজতে রাখুন। সেই পাঁচটি কাজ হইল, কোন জাতির মধ্যে নির্লজ্জতার কাজ যখন ব্যাপকভাবে শুরু হইবে তখন তাহাদের মধ্যে প্লেগ এবং এমন রোগ সমূহ দেখা দিবে যাহা তাহাদের পূর্ব পুরুষগণ কখনও দেখে নাই। (২) কোন জাতি ওজনে কম দিতে আরম্ভ করিলে তাহাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা

দিবে আর অত্যাচারী শোষকের কবলে নিপতিত হইবে। (৩) কোন জাতি জাকাত বন্ধ করিয়া দিলে রহমতের বৃষ্টি হইতে তাহারা বঞ্চিত হইয়া যাইবে। পশুপক্ষী না থাকিলে তাহাদের উপর একটি ফোটাও বৃষ্টি বর্ষিত হইবে না। (৪) কোন জাতি ওয়াদা খেলাফ শুরু করিলে ভিন্ন কোন দুশমন তাহাদের উপর জয়যুক্ত হইয়া তাহাদের ধন–সম্পদ সব আঅসাৎ করিয়া লইবে। (৫)এব্নে আবিদ্দুনিয়া বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি আম্মাজান হজরত আয়েশা (রাঃ) এর খেদমতে ভূমিকম্পের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করেন, মানুষ যখন জিনা করাকে জায়েজ কাজের ন্যায় প্রকাশ্যে করিতে থাকে ও শরাব এবং গান–বাদ্য আরম্ভ করে তখন আল্লাহ্ পাক্ অসন্তুষ্ট হইয়া জমীনকে কম্পমান হইতে আদেশ করেন।

খলীফা ওমর বিন আবদুল আজিজ (রঃ) রাজ্যের সর্বত্র এই বলিয়া একটি ফরমান জারী করিয়াছিলেন যে—

"নিশ্চয় সফলতা লাভ করিয়াছেন ঐসব লোক যাহারা পবিত্রতা হাছেল করিয়াছে এবং স্বীয় প্রতিপালকের নাম স্মরণ করিয়াছে ও নামাজ কায়েম করিয়াছে।"

হে লোক সকল ! তোমরা আদম (আঃ) এর মত এইভাবে দোয়া করিতে থাকিও। رَبِنَاظلَهِنَا انفَسنَا و إن لَهِ تَغِفِر لنَّا و تَرْحَهُنَا لِنَّكُونَى مِنَا لِنَّكُونَى مِنَا لِنَّكُونَى مِن الْجَاسِدِينَ.

হৈ আমাদের প্রতিপালক । আমরা নিজের নফ্ছের উপর জুলুম করিয়াছি, যদি তুমি ক্ষমা না কর এবং আমাদের উপর রহম না কর তবে আমরা সর্বনাশ হইয়া যাইব।

হজরত ইউনুছ (আঃ) এর মতে এইরূপ দোয়া করিতে থাক— লা-ইলা-হা ইল্লা আন্তা ছোব্হা-নাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ্জালেমীন। অর্থাৎ হে খোদা। তুমি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই, তোমারই পবিত্রতা বয়ান করিতেছি, নিশ্চয়ই আমি অপরাধ করিয়াছি।

এবনে আবিদ্দুনিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুরে আকরাম (ছঃ) এরশাদ করিয়াছেন— যখন আল্লাহ্ তায়ালা বান্দাদিগকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেন তখন বেশী বেশী করিয়া শিশু সন্তানদের অকাল মৃত্যু দিয়া থাকেন এবং মেয়েলোকগণ বন্ধ্যা হইয়া যায়।

মালেক এবনে দীনার (রঃ) বলেন, আমি হেকমতের কিতাবসমূহে পাঠ করিয়াছি, আল্লাহ্ তায়ালা বলেন— আমি সমস্ত বাদশার বাদশাহ্। বাদশাহের অন্তর আমার হাতের মধ্যে, যাহারা আমার হুকুম পালন করে আমি বাদশাহের অন্তর তাহাদের জন্য সদয় করিয়া দেই। আর যাহারা আমার নাফরমানী করে আমি বাদশাহের অন্তর তাহাদের জন্য নিষ্ঠুর করিয়া দেই। অতএব তোমরা রাজা–বাদশাদিগকে মন্দ বলিওনা বরং আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমিই তাহাদিগকে তোমাদের উপর মেহেরবান করিয়া দিব।

ইমাম আহমদ (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ পাক বনী ইছরাঈলদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন— আমার এবাদত করিলে আমি রাজী আমি যখন রাজী হই, বরকত দান করি এবং আমার বরকতের কোন সীমা নাই। পক্ষান্তরে আমার নাফরমানী করা ইইলে আমি রাগাম্বিত হইয়া অবাধ্য ব্যক্তির উপর লা নত বর্ষণ করিয়া থাবি<sup>ক্ষা</sup>মার সেই লা নতের তা ছীর তাহার সাত পুরুষ পর্যন্ত পৌছিয়া থাকে।

আম্মাজান হজরত আয়েশা (রাঃ) হজরত মোয়াবিয়া (রাঃ) এর নিকট একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন, মানুষ যখন খোদার নাফরমানী শুরু করে তখন যে ব্যক্তি তাহার প্রশংসা করিত সেও তাহার কুৎসা রটনা করিতে আরম্ভ করে।

## পাপ করিলে কি কি অপকার হয় উহার বিস্তারিত বর্ণনা

১। পাপের দ্বারা মানুষ এলেম হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়, কেননা এলেম একটি বাতেনী নূর বিশেষ, আর সেই নূর গোনাহের দরুণ নিভিয়া যায়। ইমাম মালেক (রঃ) ইমাম শাফেয়ী (রঃ) কে এই বলিয়া অছিয়ত করিয়াছিলেন যে, আমি দেখিতেছি যে, আল্লাহ্ পাক তোমার অন্তরে একটা নূর পয়দা করিয়াছেন কাজেই তুমি সেই নূরটাকে গোনাহের অন্ধকার দ্বারা ধ্বংস করিয়া দিওনা।

২। গোনাহের দরুণ রিজিকের বরকত কমিয়া যায়। এই বিষয়ক হাদীছ ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

৩। গোনাহের দরুল আল্লাহ্র সহিত সম্পর্কহীনতা পয়দা হয়, সামান্যতম বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিও ইহা বুঝিতে পারে। জনৈক বুজুর্গের নিকট কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র সহিত মনের অনাগ্রহ অবস্থার অভিযোগ করিলে তিনি উপদেশ দেন— সম্পন্ন সম্পন্ন স্ক্রিক্তি স্বাধান ক্রিলে তিনি উপদেশ দেন—

وإذاكنت قد اوجشتك النَّانُوب ما عها إذا شَخْتُ وَالْمَانُوبُ مَا الْمَانُوبُ مَا الْمَانُدُ وَالْمُعَالِدُا

পাপের দরুণ যখন তুমি খোদার নৈকট্য হইতে দূরে সরিয়া যাও তখন তুমি উহাকে পরিত্যাগ কর ও আল্লাহ্র সহিত সম্পর্ক স্থাপন কর।

৪। পাপের দরুল মানুষের সহিতও সম্পর্ক কমিয়া যায়। বিশেষ করিয়া নেক লোকের সহিত উঠাবসা করিতে মন চাহে না। এইভাবে নেক লোকের বরকত হইতে তাহারা বঞ্চিত হইয়া যায়। জনৈক বুজুর্গ বলেন, আমি যদি কোন গোনাহ করিয়া ফেলি তবে উহার তা ছীর আমার স্ত্রী ও আমার জানোয়ারের মধ্যে অনুভব করিতে থাকি। যেহেতু তাহারা তখন আর আমার কথা পূর্বের ন্যায় শুনিতে চাহে না।

৫। গোনাহগার ব্যক্তি কাজ কারবারে অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়। তার বিপরীত পরহেজগারী এখৃতিয়ার করিলে কামিয়াবীর রাস্তা বাহির হইয়া যায়।

৬। গোনাহ করিলে অন্তর মরিয়া যায় এবং উহার তাছীর পরিস্কারভাবে চেহারায় ফুটিয়া উঠে অর্থাৎ লোকটি সুন্দর হইলেও তাহার চেহারায় নূর থাকে না। উহার প্রভাব অন্তরে প্রতিফলিত হয় যদ্দ্বারা সে বেদ্আত ও অপকর্মে লিপ্ত হইয়া ক্রমানুয়ে ধ্বংস হইয়া যায়।

৭। গোনাহের দরুণ শরীর এবং অন্তর দুর্বল হইয়া পড়ে। অন্তর দুর্বল হওয়ার অর্থ হইল নেক কাজের আগ্রহ হ্রাস পাইতে পাইতে অবশেষে উহা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হইয়া যায়। বাকী শারীরিক শক্তি মানসিক শক্তির অধীন হওয়ার দরুণ শরীরও ক্রমান্বয়ে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ভাবিয়া দেখুন পারশ্য ও রোম অধিবাসীগণ অধিক শক্তিশালী হওয়া সত্বেও মানসিক দুর্বলতার দরুণ ছাহাবাদের সামনে টিকিয়া উঠিতে পারে নাই।

৮। পাপের দরুল মানুষ এবাদত হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়। মনে করুন পাপের কারণে আজ একটি কাল একটি পরশু একটি এইভাবে প্রতিদিন একটি করিয়া, নেক কাজ ছুটিয়া গেলে অবশেষে সে যাবতীয় সংকর্ম হইতে দূরে সরিয়া পড়ে।

৯। পাপের দর্শ হায়াত কমিয়া য়ায়। হাদীছে বর্ণিত আছে, নেক কাজের দ্বারা হায়াত বৃদ্ধি পায়। কাজেই উহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, বদ কাজের দরুণ হায়াত কমিয়া যায় এখানে হায়াত কি করিয়া কম বেশী হইতে পারে এই বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা অবান্তর। কেননা শুধু যে হায়াত মউত তক্দীরে লেখা আছে এমন নহে। রিজিক দৌলত, সুখ-দুঃখ আমীরী-গরীবী সবকিছুই তক্দীরে লেখা আছে, তবুও আমরা সব কাজে চেষ্টা করিয়া থাকি এবং চেষ্টা করার জন্য আমাদের প্রতি আদেশ করা হইয়াছে। তক্ত্দীরের উপর নির্ভর আছে বিধায় আমরা চেষ্টা ও সৎকাজ ত্যাগ করিতে পারি না।

১০। একটি গোনাহ অন্য একটি গোনাহের সহায়ক হইয়া পাপী ব্যক্তি ক্রমানুয়ে পাপের ভিতর ডুবিয়া যায়। অবশেষে উহা এমন অভ্যাসে পরিণত হয় যে, উহা হইতে আর পরিত্রাণ পাওয়া যায় না।

১১। গোনাহ্ করিতে থাকিলে মানুষ তওবার তওফীক্ব হারাইয়া ফেলে এমন কি ঐ অবস্থাতেই তাহার মৃত্যু আসিয়া যায়। 🦥

১২। অধিক গোনাহ্ করিতে করিতে উহা যে একটি অন্যায় কাজ এই ধ্যান ধারণা অন্তর হইতে মিটিয়া যায়। ররং ক্রমানুয়ে নির্লজ্জভাবে সগৌরবে প্রকাশ্যে উহা করিতে থাকে এইরূপ ব্যক্তি আল্লাহ্র ক্ষমা হইতে দূরে সরিয়া পড়ে। যেমন হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যাহারা প্রকাশ্যভাবে গোনাহের কাজ করে তাহারা ব্যতীত আমার সমস্ত উস্মতই ক্ষমার যোগ্যতা রাখে। প্রকাশ্য ভাবে গোনাহ্ করার অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাহার গোনাহের কথা গোপন রাখেন, কিন্তু বান্দা নিজেই সকাল বেলায় নিজেকে

বেইজ্জত করিয়া নিজের পাপের কথা এইভাবে বলিয়া বেড়ায় যে, আমি অমুক দিন অমুক পাপ কাজ করিয়াছি অথচ আল্লাহ্ পাক তাহার পাপকে গোপন রাখিয়াছিলেন। আবার পাপ কখনও কুফুরীর সীমায় পৌছিয়া যায় জনৈক বুজুর্গ বলেন, তোমরা গোনাহের ভয় করিতেছ, কিন্তু আমি কুফুরের ভয় করিতেছি।

১৩। যে কোন পাপই আল্লাহ্র দুশমনদের ত্যাজ্য সম্পত্তি। সুতরাং পাপী ব্যক্তি যেন আল্লার শত্রুদের উত্তরাধিকারী। যেমন বালকদের সহিত অপকর্ম ||||করা লুত (আঃ) –এর কওমের কৃত ত্যাজ্য সম্পত্তি আর ওজনে কম দেওয়া শোয়ায়েব (আঃ) এর কওমের ত্যাজ্য সম্পত্তি, অত্যাচার অবিচারের দরুণ করিয়া বসিয়া থাকিতে বলা হয় নাই। সুতরাং তক্ত্দীরে হায়াত মউত লেখা আশান্তি সৃষ্টি করা ফেরাউনদের মীরাছ, জুলুম ও অহংকার কওমে-হুদের মীরাছ। অতএব পাপীষ্ঠ লোকেরা উক্ত পাপী সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তিরই অংশ ভোগ করিতেছে। হজরত এব্নে ওমর হইতে বর্ণিত আছে, হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন — من تشبه بقوراً فهومنهمر

> অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে কোন সম্প্রদায়ের অনুসরণ করিবে তাহাকে উক্ত সম্প্রদায় ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে।

> ১৪। গোনাহ্গার ব্যক্তি আল্লাহতালার নিকট ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হইয়া যায়। আর যে আল্লাহ্র দরবারে লাঞ্চিত হয় মানুষের নিকট তাহার কোন ইজ্জত থাকে না। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন।

> وَمَنْ يُّهِنِ اللَّهُ نَمَا لَهُ مِنْ مُكُورٍ . बाल्लाश्याशांक तरें ब्लंड करतन तक्रें जांक रेंब्लंड मिर्ज शांत ना। ১৫। পাপের অপকারিতা শুধু পাপীই ভোগ করে না বরং অন্য মাখলুকও তাহার দরুণ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে, কাজেই সকলেই তাহার উপর লা'নত

46

বর্ষণ করিয়া থাকে। হযরত মুজাহেদ (রঃ) বলেন, দুর্ভিক্ষের দিনে চতুষ্পদ জন্তু মানুষের উপর লানত করিয়া থাকে।

১৬। গোনাহ করিতে করিতে মানুষের বৃদ্ধি বিবেক বিলুপ্ত হইয়া যায়, যেহেতু 'আক্ল' একটি নূর বিশেষ, আর সেই নূর পাপের অন্ধকার দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যায়। বরং গোনাহ করাই বিবেক শূন্যতার পরিচায়ক, সুস্থ বিবেক থাকিলে কেহই এই কথা জানিয়াও যে আমি আল্লাহ্র কুদুরতি হাতে আবদ্ধ আছি, কখনও অপকর্মে লিপ্ত হইতে পারে না। আর এই কথাও সে জানে যে, আমার পাপের জন্য ফেরেশ্তাগণ সাক্ষী রহিয়াছে, কোরান এবং ঈমান নিষেধ করিতেছে, মৃত্যু এবং দোজখের ভয়ংকর দৃশ্য আমার সামনে রহিয়াছে। ক্ষণিকের ইজ্জত আমাকে অনন্ত চিরস্থায়ী শান্তি হুইতে বঞ্চিত করিতেছে। এসব চিন্তা করা সত্ত্বেও কি কোন জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি পাপ করিতে পারে?

আকরাম (ছঃ) এর লানতের মধ্যে পতিত হইয়া যায়। যেহেতু হুজুর (ছঃ) 🎹 মেয়েলোককে তাহার স্বামী হইতে অথবা কোন গোলামকে তাহার মনিব হইতে অনেক গোনাহের উপর লানত করিয়াছেন। আর যেইসব কাজ গোনাহ 📗 পৃথক করিবার কুমন্ত্রণা দেয়। হুজুর (ছঃ) আরও লানত করিয়াছেন ঐসব হইতেও বড় উহার জন্য ত নিশ্চয় অভিশাপ রহিয়াছে, যেমন হুজুর (ছঃ) ∭∭লোকের উপর যাহারা স্ত্রীর পশ্চাদ দ্বার দিয়া ছোহবত করে। হুজুর (ছঃ) লানত করিয়াছেন ঐ সব স্ত্রী পুরুষের উপর যাহারা সুচ ও নীলের দ্বারা শরীরে 🏙 এরশাদ করেন, যে মেয়েলোক রাগ করিয়া স্বামীর বিছানা হইতে পৃথক হইয়া নক্শা অঙ্কন করে বা করায়।

লানত করিয়াছেন ঐসব মেয়েলোকের উপর যাহারা অন্যের চুল নিজের চুলের সহিত মিলাইয়া নিজের চুলের পরিমাণ বাড়াইয়া লয় ৷লা নত করিয়াছেন ঐ ব্যক্তির উপর যে নিজ স্ত্রীকে তালাক দিয়া হিলা করিয়া হারামকে হালাল করিবার জন্য অপরের নিকট স্ত্রীকে এই শর্তে বিবাহ দেয় যে, বিবাহের পর সহবাস করিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে। এই উভয় ব্যক্তির উপর লানত।

হুজুর (ছঃ) আরও লানত করিয়াছেন চোরের উপর এবং যে মদ পান করে বা করায় বা তৈয়ার করে বা বিক্রী করে বা উহা দ্বারা পয়সা উপার্জন করে বা মদের বোঝা আনয়ন করে সকলের উপর।

আরও লা'নত করিয়াছেন, যে জমির সীমানা লংঘন করে, আর যে নিজের বাপকে মন্দ বলে। আর ঐসব পুরুষের উপর যাহারা নারী লোকের ছুরত এখ্তিয়ার করে, এবং ঐসব মেয়েলোকের উপর যাহারা পুরুষের পোশাক পরিধান করে। আরও লা'নত করিয়াছেন ঐসব লোকের উপর যাহার আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামের উপর জবেহ করে আর যাহারা দ্বীনের মধ্যে নুতন জিনিস সৃষ্টি করে বা সই বেদআতীকে যে আশ্রয় দেয় তাহার উপর, লানত করিয়াছেন যে জানদারের ফটো তোলে তাহার উপর। যে বালকদের সহিত অপকর্ম করে তাহার উপর, যে জানোয়ারের সহিত অপকর্ম করে তাহার উপর, যে জানোয়ারের চেহারায় দাগ লাগায় তাহার উপর, আরও লা নত করিয়াছেন ঐসব মেয়েলোকের উপর যাহারা মাযারে যায় এবং যাহারা মাযারে ছেজ্দা করে ১৭। গোনাহের একটি বিরাট ক্ষতি এই যে, গোনাহগার ব্যক্তি রাছুলে অথবা বাতি জ্বালায়। আরও লানত করিয়াছেন ঐ ব্যক্তির উপর যে কোন রাত্রি যাপন করে ভোর পর্যন্ত ফেরেশতা গণ তাহার উপরে লানত করিতে থাকে।

> আরও লানত করিয়াছেন ঐ ব্যক্তির উপর যে নিজের বাপকে ছাড়িয়া অন্যের সহিত বংশ পরিচয় দেয়। হুজুর পাক (ছঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দিকে বিদ্রুপ বা ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যে অস্ত্র দ্বারা ইশারা করে ফেরেশ্তাগণ তাহার উপর লা নত করে। যাহারা ছাহাবাদিগকে মন্দ বলে

তাহাদের উপরও লানত করিয়াছেন। যাহারা জমীনের উপর অনর্থক অঘটন ঘটায়, বা আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ করে বা আল্লাহ্ ও রাছুলকে কষ্ট দেয় বা শরীয়তের আহকামকে গোপন করে এই সবের উপর লানত করিয়াছেন।

হুজুর (ছঃ) আরও লানত করিয়াছেন ঐসব লোকের উপর যাহারা সতীসাধ্বী নারীদের উপর জিনার অপবাদ দেয় আর যাহারা মুছলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদিগকে উৎসাহিত করে। আর যাহারা ঘুষ খায় অথবা ঘুষ দেয় অথবা ঘুষ লওয়া দেওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করে।

১৮। পাপ করিলে ফেরেশ্তাদের নেক দোয়া হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়। কোরআন শরীফে এরশাদ হইয়াছে —

যেই সমস্ত ফেরেশ্তা আরশ বহন করিতেছেন আর যাহারা আরশের চতুর্দিকে অবস্থান করিয়া আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছেন যে, হে আমাদের প্রতিপালক ! আপনি সীমাহীন এলেম এবং রহমতের মালিক, সূতরাং যাহারা তওবা করে – ও আপনার পথে চলে তাহাদিগকে আপনি ক্ষমা করুন ও জাহান্নামের আজাব হইতে হেফাজত করুন ।

দেখুন, ঐসব লোকের জন্য ফেরেশ্তাগণ দোয়া করিতে থাকেন যাহারা আল্লাহ্র পথে চলে, আর যাহারা পাপ করিয়া বিপথগামী হয় তাহারা এত বড় নেয়ামত হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়—

১৯। গোনাহের দরুণ দুনিয়ার বুকে নানাবিধ অশান্তির সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ পাক বলেন—

ं طَهَرَ الْفَسَاءُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كُسَبَثَ اَيْنِي النَّاسِ. ضامِ الْفَسَاءُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كُسَبَثَ اَيْنِي النَّاسِ. ضامِ عالَم عال

ইমাম আহমদ (রঃ) একটি হাদীছের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, আমি কোন এক সময় বনি উমাইয়াদের রাজ কোষে খেজুরের দানার সমান এক একটি গমের দানা দেখিয়াছি। ঐগুলি একটি থলির মধ্যে ছিল এবং উহার উপর লেখা ছিল, 'ইনছাফের যুগে এইরূপ ফসল উৎপন্ন হইত' বুজুর্গেরা বলেন, আগের জমানার ফল বর্তমান জমানা হইতে বর্ড় ছিল। আবার যখন ঈছা (আঃ) এর জমানা আসিবে তখন পাপ কমিয়া পূণ্যের মাত্রা বাড়িয়া যাইবে বিধায় সেই বরকত ফিরিয়া আসিবে। এমনকি একটি জমাতের জন্য একটি আনারই যথেষ্ট হইবে এবং জমাতের সকলেই আনারের খোসার ছায়ার নীচে বসিতে পারিবে। আঙ্গুরের থোকা এত বড় হইবে যে, উহা উটের বোঝা হইয়া যাইবে। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইল ফে বর্তমান জমানায় আমাদের পাপের দরুনই এত বেশী বে–বরকতী দেখা যায়।

২০। গোনাহ্ করিলে মানুষ লজ্জা শরম হারাইয়া ফেলে। অতঃপর যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে।

ত ২১। গোনাহ করিলে অন্তর হইতে আল্লাহ্র আজমত উঠিয়া যায়। দিলে আজমত না থাকিলে আল্লাহ্র নিকট তাহার কোন ইজ্জত থাকে না। সুতরাং জনসাধারনের নজরেও তাহার কোন ইজ্জত থাকে না।

২২। গোনাহ করিলে আল্লাহ্র নেয়ামত সমূহ উঠিয়া গিয়া বান্দা নানা প্রকার বালা মুছিবতে গ্রেপ্তার হইয়া যায়। হজরত আলী (রাঃ) বলেন, গোনাহ্ ব্যতীত কোন বালা মছিবত নাজেল হয় না আর কোন বালা মছিবত তওবা ব্যতীত কিছুতেই দূর হয় না।

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন—

وَمَا اَصَابَكُ مُوْنَ مُتُصِيْبَةٍ نَبِهَا كَسَبَثَ أَيْوِ يُكُمْرُ وَيَعْفُوْا عَنْ كُثِيْرٍ.

অর্থাৎ— যাহা কিছু মছিবত তোমার উপর অবতীর্ণ হয় উহা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল, আর আল্লাহ্ পাক বেশীর ভাগ ত ক্ষমা করিয়াই দেন। আরও এরশাদ হইতেছে— ذَالِكَ بِأَنَّ اللهُ لَـرْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً ٱلْعُمَهَا عَـلَى تَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُوْا مَا بِٱنْفُسِهِمْ.

অর্থাৎ— আল্লাহ্ পাক নিজ প্রদত্ত নেয়ামতের অবস্থা কখনও পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতি নিজেদের অবস্থার নিজেরাই পরিবর্তন না করেন।

ইহা দারা প্রতীয়মান হয় যে, নেয়ামত ছিনাইয়া নেওয়ার একমাত্র কারণ হইল গোনাহ।

২৩। গোনাহের আর একটি ক্ষতি এই যে, গোনাহ্গার বিভিন্ন প্রকার খারাপ উপাধি লাভ করিয়া থাকে। যেমন নেককারকে বলা হয় মোমেন, মোত্তাক্বীন, পরহেজ্গার, অলী, আবেদ, জাকের ইত্যাদি। আর বদকারকে বলা হয় ফাছেক, ফাজের, পাপী, মিথ্যাবাদী, দাগাবাজ, মালউন ও জাহেল ইত্যাদি।

২৪। গোনাহ্গার শয়তানের চক্রান্তে আবদ্ধ হইয়া যায়, কেননা এবাদত একটি দূর্গ বিশেষ, মানুষ যখন এবাদত ছাড়িয়া পাপে লিপ্ত হয় তখন যেন দূর্গের বাহিরে আসিয়া পড়িল, কাজেই তখন শয়তানের খপ্পরে পড়িয়া তাহার আপাদ মস্তক পাপে ডুবিয়া যায়।

২৫। গোনাহের আর একটি অপকারিতা এই যে, পাপী ব্যক্তির মনের শান্তি বিনষ্ট হইয়া যায়। সব সময় পেরেশান থাকে, কি জানি কেহ তাহার কথা জানিয়া ফেলে নাকি, অপদস্ত হয় নাকি বা কেহ প্রতিশোধ নেয় নাকি। আমার নিকট কোরআনে পাকে বর্ণিত 'সঙ্কীর্ণ জীবনের' ইহাই অর্থ।

২৬। গোনাহ্ করার আর একটি অপকারিতা যে, পাপ করিলে মৃত্যুকালে কালেমা নছীব হয় না। বরং সু্স্থাবস্থায় যে জিনিসের অভ্যাস ছিল মুখে উহাই আসিতে থাকে। জনৈক ব্যবসায়ীকে মৃত্যুর সময় কালেমার তালব্বীন দিতে থাকিলে সে শুধু বলিতে থাকে— এই কাপড়টা বড় ভাল, খরিদ্ধার ইহাকে খুব পছন্দ করিয়া থাকে। অবশেষে ঐ অবস্থায় তাহার মৃত্যু হইয়া যায়। কথিত আছে জনৈক ফকীর মৃত্যুকালে শুধু বলিতেছিল— আল্লাহ্র ওয়ান্তে একটি পয়সা, আল্লাহ্র ওয়ান্তে একটি পয়সা, আল্লাহ্র ওয়ান্তে একটি পয়সা, অইভাবে তাহার প্রাণ বাহির হইয়া যায়। অন্য এক ব্যক্তিকে কালেমা পড়িতে বলিলে সে বলিতে থাকে আহা আহা আমার মুখ দিয়া উহা বাহির হয় না। এইরূপ ঘটনা শুনা যায়, আল্লাহ্ পাক আমাদিগকে মাফ করুন।

২৭। গোনাহ্ করিলে আল্লাহ্র রহমত ইইতে নৈরাশ্য আসিয়া যায়,
এমন কি মৃত্যুর সময় তওবা না করিয়াই মারা যায়। জৈনিক ব্যক্তিকে কালেমা
পড়িতে বলায় সে গান জুড়িয়া দিয়াছিল—তানাতান্ তানাতান্। সে বলিতেছিল
আমি কত শত পাপ করিয়াছি ঐ কালেমা পড়িয়া কি লাভ হইবে। ঐ ভাবেই
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। অন্য ব্যক্তিকে কালেমা পড়িতে বলায় সে
বলিয়াছিল আমি জীবনে কখনও নামাজ পড়ি নাই, ইহা পড়িয়া আমার কি লাভ
হইবে? আর এক ব্যক্তি বলিয়াছিল কে যেন আমার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে।
হে খোদা। আপনি আমাদিগকে হেফাজত করুন।

এই পর্যস্ত কিছুটা দুনিয়াবী ক্ষতি ও মছিবতের বর্ণনা দেওয়া গেল, আখেরাতের মছিবতের কথা সামনে আসিতেছে। আল্লাহ্ পাক স্বাইকে তাঁহার নাফরমানী হইতে হেফাজতে রাখুন। আমিন!

# দ্বিতীয় অধ্যায়

আল্লাহ্র তাবে দারী ও এবাদতে পার্থিব উপকারিতা
১। আল্লাহ্ পাকের হুকুমের তাবে দারী ও এবাদত করিতে থাকিলে রিজিক বাড়িয়া যায়। স্বয়ং আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিতেছেন—

وَكُوْ ٱلنَّهُمُ ٱقَامُوا التَّوْرَتَةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَا أُنْزِلَ اللَّوْمُ وَنَ تَحْتِ ٱرْمُلِهِمْ.

অর্থাৎ—যদি তাহারা তাওরীত এবং ইঞ্জিলের আদেশ মত হুজুরের তাবে দারী করিত তবে তাহারা মাথার উপর দিক হইতে ও পায়ের নীচের দিক হইতে রিজিক লাভ করিত। অর্থাৎ উপর দিক হইতে রহমতের বৃষ্টি ও নীচের দিকহইতে ফসল লাভ করিত।

২। এবাদতের দ্বারা বিভিন্ন প্রকার বরকত হাছেল হইয়া থাকে। এরশাদ হইতেছে—

وَلَوْاَتَ اَهْلَالُقُرُى أَمَنُوْا وَاتَقَوْا لَفَتَحَنَا عَلَيْ وِهِمَ بَرَ گَاتِ قِنَ الشَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَنَّ بُوْا فَا خَنْ نَاهُمْ بِهَا كَانُوْا يَكُسِبُوْنَ

'যদি তাহারা ঈমান আনিত ও পরহেজগারী এখ্তিয়ার করিত তবে আমি তাহাদের উপর আছমান এবং জমীন হইতে বরকতের দর্জা খুলিয়া দিতাম, কিন্তু তাহারা আমাকে এবং রাছুলকে অবিশ্বাস করিয়াছে তাই তাহাদের বদ আমলের দরুন আমি তাহাদিগকে পাকড়াও করিলাম।

৩। আল্লাহ্র হুকুমের তাবে দারী করিলে যাবতীয় দুঃখ কন্ট দূর হইয়া যায়। এরশাদ হইতেছে—

وَمَنْ يَتَّقِ اللهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُثُهُ مِنْ حَيْثُ لاَيَحْنَسِبُ وَمَنْ يَتَو كَلْ عَلَى اللهِ فَهُ وَحَسُبُهُ-

'যে আল্লাহ্কে ভয় করে আল্লাহ্ পাক তাহার জন্য মুক্তির পথ বাহির করিয়া দেন এবং তাহার কম্পনার অতীত স্থান হইতে তাহার জন্য রিজিকের ব্যবস্থা করিয়া দেন। আর যে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তিনি তাহার জন্য যথেষ্ট'।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, পরহেজগারীর দরুন যাবতীয় মছিবত হইতে মুক্তিপাওয়া যায়।

৪। এবাদতের দ্বারা যাবতীয় উদ্দেশ্য সহজে হাছেল হয়, আল্লাহ্ পাক বলেন—

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَّـ هُمِنْ آمْرِ وِيُسْرًا-

যাহারা আল্লাহ্কে ভয় করে আল্লাহ্ পাক তাহাদের জন্য যাবতীয় কাজ আছান করিয়া দেন।

৫। এবাদতের দ্বারা শান্তিময় জীবন লাভ করা যায়। আল্লাহ্ পাক বলেন

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكِرِا وَانْتَى وَهُوَ مُؤْمِنً

فَلُنُحْيِينَةُ حَيْوةٌ طَيِّبَةً.

'যেই ব্যক্তি নেক আমল করে পুরুষ লোক হউক বা শ্ত্রী লোক হউক আর সে মোমেনও বটে আমি তাহাকে সুখময় জীবন দান করিয়া থাকি।'

প্রকৃতপক্ষে নেককার লোকদের মত আনন্দদায়ক জীবন রাজা বাদশাদেরও নছীব হয় না।

৬। আল্লাহ্র হুকুম পালন করিলে রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হয়, ধন-সম্পদ বাড়ে, আওলাদে বরকত হয়, বাগানে ফল ফলে, নদীর পানিতে বরকত দেখা দেয়। আল্লাহ পাক বলেন—

اِسْتَغْفِرُ وَارَبِّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ـ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُرُ وَارَبِّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ـ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُرُ وَارَبِّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ـ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُرُ وَالْكُمْ اَنْهُا وَالْمُ وَيَجْعَلُ لَّكُمْ اَنْهَا وَالْمُ وَيَجْعَلُ لَّكُمْ اَنْهَا وَالْهِ وَالْمُ وَيَجْعَلُ لَّكُمْ اَنْهَا وَالْمُ وَيَجْعَلُ لَّكُمْ اَنْهَا وَالْمُ وَيَجْعَلُ لَّكُمْ اَنْهَا وَالْمُ وَالْمُ وَيَجْعَلُ لَلْكُمْ اَنْهَا وَالْمُ وَيَجْعَلُ لَلْمُ وَيَجْعَلُ لَلْمُ اللّهُ وَالْمُ وَيَعْمَلُ لَلْمُ وَيَجْعَلُ لَلْمُ وَيَحْمَلُ لَلْمُ وَيَعْمَلُ لَلْمُ وَيَعْمَلُ لَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَعْمَلُ لَلْمُ وَيَعْمَلُ لَلْمُ وَيَعْمَلُ لَلْمُ وَيَعْمَلُ لَلْمُ وَيَعْمَلُ لَلْمُ وَاللّهُ وَيَعْمَلُ لَلْمُ وَيَعْمَلُ لَا مُعْمَلُ لَلْمُ وَيَعْمَلُ لَلْمُ وَيَعْمَلُ لَلْمُ وَيَعْمِلُ لَلْمُ وَيَعْمَلُ لَلْمُ وَيَعْمَلُ لَلْمُ وَيَعْمَلُ لَلْمُ وَيَعْمَلُ لَلْمُ وَيُعْمَلُ لَلْمُ وَيُعْمَلُ لَلْمُ وَيَعْمَلُ لَا مُعْمَلُ لَلْمُ وَالْمُعُولُ لُكُونُ وَيُوالِي وَاللّهُ وَيَعْمَلُ اللّهُ مِلْمُ اللّهُ وَيَعْمَلُ لَلْمُ وَيْمُ وَيَعْمُ لْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُمْ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وا

তোমরা আপন প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি বড় ক্ষমাশীল। তিনি আছমান হইতে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন এবং তোমাদিগকে ধন–সম্পদ এবং সম্ভান–সম্ভতি দ্বারা সাহায্য করিবেন এবং তোমাদের জন্য বাগান ও নহরের ব্যবস্থা করিবেন।

৭। ঈমান আনয়ন করিলে অশেষ খায়ের ও বরকত নছীব হয়। আল্লাহ্ পাক বলিতেছেন—

اِتَّ اللهُ يُنَ افِعُ عَنِ اللَّهِ يُنَ اللهَ يُنَ اللهَ يُنَ اللهَ يُنَ اللهَ يُنَ اللهَ يُنَ اللهَ يُنَ الله 'آ- निक्त बाल्लार् ठायाना মোমেনদের উপর ইইতে যাবতীয় বালা মছিবত দূৰ করিয়া দেন।' (খ) আল্লাহ্ তায়ালা ঈমানদারদের সাহায্যকারী হন। যেমন ফরমাইতেছেন

اَللَّهُ وَلِيُّ الَّذِنِينَ امَنُوا.

আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের বন্ধু

(গ) আল্লাহ্ তায়ালা ঈমান ওয়ালাদের অন্তরকে মজবুত রাখিবার জন্য ফেরেশতাদিগকে আদেশ দেন—

ٳڎٛؽؙۅٛڿؽڔۜٛۺڰٙٳڮٙٵڷؠڶؿڴڣٙٳٙؾٚؽؠؘۼػۯۮڹۺٙۺؚڎؙۅٛٵ ٳڷۜڹۣؿڹٳؙڡڹؙۅٛٳ؞

(বদরের যুদ্ধে) তোমার প্রতিপাকল ফেরেশ্তাদের নিকট অহী পাঠাইয়াছিলেন যে, আমি তোমাদের সাথে আছি। কাজেই তোমরা ঈমানদারদিগকে দৃঢ় পদ রাখ।

(च) यावजीय रेष्कण सास्मित्त बना। कत्र भारे एएसे وَلِلْهِ الْعِرِّةُ وَلِكُ سُولِهِ وَلِلْهُ وَمِنِينَ.

আল্লাহ্ ও তাঁহার রাছুল এবং মোমেনদের জন্য যাবতীয় ইজ্জত।

(६) উচ্চ মর্যাদা লাভ হয়—

يَرْ نَعِ اللهُ الَّذِينَ المَنُوْامِثِكُمْ.

তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে উচ্চ মর্যাদা দান করিবেন।

(চ) ঈমানদারদের জন্য সকলের অন্তরে মহব্বত পয়দা হয়—

إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا السَّلِحَتِ سَيَجَعَلُ لَهُمُ السَّاجَعَلُ لَهُمُ السَّحَانُ وَقَدَا

খাহারা ঈমান আনিয়াছে ও নেক আমল করিয়াছে অতি শীঘ্রই আল্লাহ পাক সকলের অন্তরে তাহাদের জন্য মহব্বত পয়দা করিয়া দিবেন।

হাদীছে বর্ণিত আছে, আল্লাহ পাক কোন বান্দাকে যখন ভালবাসেন তখন ফেরেশতাদিগকে হুকুম দেন যেন তাহাকে ভালবাসে। তারপর জমিনেও উহার প্রচার করা হয় ফলে দুনিয়ার লোকও তাহাকে ভালবাসিতে থাকে। এমন কি তাহার মর্যাদা এতটুকু বৃদ্ধি পায় যে, পশুপক্ষী পর্যন্ত তাঁহার তাবে দারী করিতে 🖟 বর্ণিত আছে— আরম্ভ করে।

توم گردن از حکم دا ورمیپیچ که گردن نه بیجید ز حکم تو پیچ

অর্থ— তুমি আল্লাহ্র হুকুমের অবাধ্য হইওনা তাহা হইলে জগতের কোন বস্তুই তোমার হুকুমের অবাধ্য হইবে না।

(ছ) ঈমানদারদের জন্য কোরান শরীফ চিকিৎসা স্বরূপ-فَلْ هُوَ لِلَّهِ نِينَ أَمَنُوْا هُرًّى وَشِفَاءُ ۗ

"আপনি বলিয়া দিন যে. কোরান মোমেনদের জন্য হেদায়েত এবং শেফা। মূল কথা ঈমানের বদৌলতে যাবতীয় নেয়ামত এবং মঙ্গল হাছেল হয়। ৮। এবাদত করিলে আর্থিক অসুবিধা দূর হয় ও কিছু নষ্ট হইলে তদপেক্ষা ভাল জিনিস পাওয়া যায়। আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন—

"হে রাছুল ৷ আপনার হাতে যাহারা রন্দী হইয়াছে তাহাদিগকে বলিয়া দিন, আল্লাহ পাক যদি তোমাদের অন্তরে ঈমান আছে দেখিতে পান তবে তোমাদের নিকট হইতে (ফিদিয়া স্বরূপ ) যাহা কিছু লওয়া হইয়াছে তাহার চেয়ে উত্তম 🖟 লেখেন— জিনিস তোমাদিগকে দিয়া দিবেন আর তোমাদিগকে ক্ষমাও করিয়া দিবেন, এবং আল্লাহ পাক ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

বদরের যুদ্ধে ধৃত বন্দীদের শানে এই আয়াত নাজেল হইয়াছিল

৯। আল্লাহ্র হুকুমের তাবে দারী করিলে দৈনন্দিন নেয়ামত বাড়িতেই থাকে— আল্লাহ পাক বলেন 'তোমরা যদি আমার নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় কর তবে আমি নেয়ামত বাডাইয়া দিব।"

১০। সৎ কাজে মাল খরচ করিলে উহা আরও বাড়িয়া যায়। কোরানে পাকে

"আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি হাছেলের জন্য তোমরা যে জাকাত দিয়া থাক আল্লাহ তাহাকে বহুগুনে বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।

১১। আল্লাহ্ পাকের হুকুমের তাবেদারী করিলে মনে এক অপূর্ব আনন্দ পাওয়া যায়, যাহার মোকাবেলায় সারা জমিনের রাজত্বও তুচ্ছ।

এরশাদ হইতেছে—

اَلَابِنِ كُواللّٰهِ تَطْهَرُ اللّٰهِ الْقُلُوبِ اللّٰهِ تَطْهَرُ اللّٰهِ الْقُلُوبِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل আরেফ শীরাজী বলেন—

بفراغ دل زمات نظرے باه روب بدرال که چزشای مهدروز بلتے بوت -

"একাগ্রচিত্তে অলপ সময় আল্লাহ্র ধ্যানে মগ্ন থাকা সারাদিন রাজমুকুট পরিয়া হাই হুই করার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ।

অন্য এক বুজুর্গ নীমরোজ রাজ্যের রাজা ছঞ্জর শাহের পত্রের উত্তরে

আমার চেহারা ছঞ্জরী ছাতার ন্যায় কাল হইয়া যাক যদি আমার অন্তরে ছঞ্জর মূলুকের বিন্দুমাত্রও আকাংখা থাকে। যখন হইতে আমি নীমেশব অর্থাৎ মধ্য রাত্রির রাজত্বের খবর পাইয়াছি। তখন হইতে নীমেরোজ রাজ্যের রাজর্ত্বকৈ আমি একটি যবের বিনিময়েও খরিদ করিব না।

জৌরক বুজুর্গ বলেন, যদি বেহেশ্তবাসিগণ আমাদের মত সুখে থাকিয়া থাকে তবে ত বেশ সুখেই রহিয়াছে।

অন্য এক বুজুর্গ বলেন—আফছোছ! দুনিয়াদারগণ ধন-দৌলতের নেশায় কাঙ্গালের মত জীবন-যাপন করিয়া দুনিয়া হইতে বিদায় লইয়া গেল। তাহারা জীবনের প্রকৃত স্বাদ কিছুই বুঝিতে পারিল না।

তৃতীয় এক বুজুর্গ বলেন— রাজা বাদশাগণ আমাদের আনন্দপূর্ণ রাজত্বের সন্ধান পাইলে তাহারা আমাদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিত।

কোন কোন সময় খাঁটি প্রেমিকগণ বেহেশ্তের আনন্দকেও খোদাপ্রেমের আনন্দের মোকাবেলায় তুচ্ছ মনে করে। এমন কি আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ যদি দোজখের মধ্যেও হয় সেখানে যাইতেও তাহারা প্রস্তুত।

মাহবুবের নৈকট্য বিহীন বেহেশ্ত তাঁহারা চান না। আরেফে রুমী বলেন

برکجادلبر بودخسرم نشین فوق گردون ست نتی تعسر زیب برکجبایوسف رقے باشد بچوں اه جنت ست آل گرچه باشد تعسر چاه باتودوز خ جنت ست ای جانفزا بے توجنت دوز خ سست ای دلر با۔ আমার মাহবুব যেখানে সানন্দে উপবিষ্ট আছেন উহা আকাশের উপরই হউক বা পাতালপুরীতে হউক উহাই আমার নিকট বেহেশৃত।

ইউছুফের উজ্জ্বল চেহারা যেখানেই রহিয়াছে কুপের অভ্যন্তরে হইলেও উহাই বেহেশ্ত।

হৈ প্রিয় মাহবুব। তোমার মিলনে দোজখও আমার জন্য স্বর্গপুরী, আর তুমি ব্যতীত বেহেশ্তের নন্দন কাননও আমার জন্য যন্ত্রনাময় দোজখ।

১২। ইবাদতের সুফল আওলাদ ফরজন্দও ভোগ করিয়া থাকে। কোরান
শরীফে বর্ণিত আছে হ্যরত খিজির ও মুছা (আঃ) এর একত্রে ছফর করার সময়
হ্যরত খিজির (আঃ) যখন কোন এক গ্রামবাসীদের মেহ্মানদারী না করা সত্ত্বেও
সেখানের একটি ভগ্নপ্রায় দেওয়াল ঠিক করিয়া দিলেন, হ্যরত মুছা (আঃ) এর
নিকট উহার কারণ এই বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে—

'এই প্রাচীর শহরবাসী দুইটি এতীম বালকের। সেই প্রাচীরের নীচে
তাহাদের জন্য রক্ষিত কিছু গুপ্তধন ছিল। আর সেই বালকদ্বয়ের পিতা একজন
নেক বখ্ত লোক ছিলেন। হে মুছা (আঃ) আপনার প্রতিপালকের ইচ্ছা যে,
ছেলেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহাদের সম্পদ উঠাইয়া তাহারা ভোগ করিবে। তাই
প্রাচীরটা ভাঙ্গিয়া পড়িলে গুপ্তধন প্রকাশ পাইয়া যায় নাকি সেইজন্য আমি
প্রাচীরটা মেরামত করিয়া দিলাম। ইহা আপনার প্রতিপালকের তরফ হইতে
একটি রহমত স্বরূপ।

এই কেচ্ছায় পরিস্কার বুঝা গেল যে, ছেলেদের মালের হেফাজত এইজন্য করা হইয়াছিল যে, তাহাদের পিতা একজন নেককার ছিলেন। ছোব্হানাল্লাহ্। নেক কাজের তা ছীর পুরুষানুক্রমে চলিতে থাকে। আজকাল ছেলে মেয়েদের জন্য জায়গা জমি এবং ধন-সম্পদ কত কিছু রাখিয়া যাইবার চেষ্টা করা হয়। অথচ সবচেয়ে মহামূল্যবান সম্পত্তি এই যে, নিজে সংকাজ করিয়া যাইবে যাহার বরকতে সম্ভানগণ যাবতীয় বালা মুছিবত হইতে মুক্ত থাকিবে।

১৩। এৰাদতের বরকতে ইহজীবনে ও অনেক সময় গায়েবী সুসংবাদ নছীব হয়। কোরানে মজীদে বর্ণিত আছে—

মনে রাখিবে আল্লাহ্র ঐসব অলীদের জন্য যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও নেক আমল করিয়াছে কোন প্রকার ভয় এবং চিন্তার কারণ নাই বরং তাহাদের জন্য ইহকালে ও সুসংবাদ আর পরকালেও সুসংবাদ।

হাদীছ শরীফে সৃসংবাদের তাফ্ছীর এই ভাবে করা হইয়াছে, উহার অর্থ হইল ভাল ভাল স্বপু দেখা যেমন কেহ স্বপ্নে দেখিল যে, সে বেহেশতে চলিয়া গিয়াছে এবং আল্লাহ্ পাকের জেয়ারত লাভ হইয়াছে। এইসব ভাল খাবের দারা মনের আনন্দ পাওয়া যায়।

১৪। এবাদতের একটি উপকারিতা এই যে, মৃত্যুকালে ফেরেশ্তাগণ তাহাকে সুসংবাদ দান করিয়া থাকেন। পবিত্র কোরানে আছে–

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوْ ارَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا اللَّهُ

নিশ্চয় ঐ সমস্ত লোক যাহারা বলিয়াছে যে, আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক এবং এই কথার উপর দৃঢ়পদ রহিয়াছে। (মৃত্যুকালে) তাহাদের নিকট ফেরেশ্তাগণ অবতরণ করিয়া স্সূংবাদ দিবেন যে, তোমরা কোন প্রকার ভয় করিও না এবং চিন্তা ও করিও না বরং তোমাদের সহিত ওয়াদাকৃত বেহেশ্তের খোশ–খবরী গ্রহণ কর, ইহজীবন ও পরজীবনে আমরা তোমাদের বন্ধু। বেহেশ্তর মধ্যে যাহা কিছুই তোমাদের মন চাহিবে এবং যাহা কিছুর সেখানে তোমরা দাবী জানাইবে, ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু খোদার তরফ হইতে মেহমানদারী স্বরূপ তাহাই তোমাদিগকে দেওয়া হইবে।

মোফাচ্ছেরীনগণ লিখিয়াছেন মোমেন বান্দাদের মওতের সময় ফেরেশ্তাগণ এইরূপ বহুবিধ সুসংবাদ দান করিয়া থাকেন। ১৫। কোন কোন এবাদতের দ্বারা সহজেই মকছুদ হাছেল হইয়া যায়। আল্লাহ্ পাক বলেন—

وَاسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ.

তোমরা নামাজ ও ছবরের দারা আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা কর।

#### ্ছালাতুল হাজত

• হাদীছে শরীফে এই সাহায্য প্রার্থনার বিশেষ তরীকা বর্ণিত আছে।
তিরমিজি শরীফে হজরত আবদুল্লাহ্ এব্নে আবি আওফা (রাঃ) হইতে বর্ণিত
আছে যে, হুজুর (ছঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন কাহারও কোন কিছুর প্রয়োজন
দেখা দিলে চাই উহা আল্লাহ্র নিকট হউক বা মানুষের নিকট হউক, সে যেন
চাল রূপে অজু করিয়া দুই রাকাত নামাজ আদায় করে। তারপর আল্লাহ্
শাকের প্রশংসা করিয়া নবীয়ে করীম (ছঃ) এর উপর দর্মদ শরীফ পাঠ করিয়া
মিয়ের দোয়া পড়ে—

كَوْلِهُ اللهُ النّهُ الْحَكِيْمُ الْكَوْيَمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَلَى اللهِ رَبِّ الْعَلَى اللهِ رَبِّ الْعَلَى مُنْ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَ شَعُلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَةً فَى وَعَزَا مِعْمَ مَغْفِرُ وَكَ وَالْعَنِيْمَةُ مِنْ كُلِّ بِرِّ وَالسَّلَامَةُ فَى وَعَزَا مِعْمَ مَغْفِرُ وَكَ وَالْعَنِيْمَةُ مِنْ كُلِّ بِرِّ وَالسَّلَامَةُ فَى وَعَزَا مِعْمَ مَغْفِرُ وَكَ وَالْعَلَى اللّهِ مَنْ فَي وَلَا هَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ

#### এস্তেখারার নামাজ

১৬। কোন কোন এবাদত এমন আছে যে, যে কোন ব্যাপারে উহা করিলে ভাল হইবে না মন্দ হইবে এই বিষয় যদি ইতন্ততঃ হয় তবে এই এবাদত দ্বারা মন স্থির হইয়া যায়। ইহাকেই এস্তেখারা বলা হয়। ইস্তেখারার উদ্দেশ্য হইল খোদাতায়ালা হইতে পরামর্শ গ্রহণ করা। বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে, প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে কোন বিষয়ে করা বা না করা সম্পর্কে তোমাদের ইতস্ততঃ হইলে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িয়া এই দোয়া পড়িবে ٱللَّهُ ۗ إِنِّي ٱسْتَخِيرُ لِيَ بِعِلْمِكَ وَٱسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَشْتُلُكُ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَ أَنْتَ عَلاًّ مُ الْغُيُونِ. أَلِلَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَٰذَا الْأَمْرَكَيْرُ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَتِي ٱمْرِى نَا ثَنِ رُهُ لِي وَيَسِّرُ هُ لِي ثُمَّ بَارِكَ. لِيُ فِيهِ وَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَنَّ هَٰذَا الْأَمْرَ شُرٌّ لِيْ فِي ا رِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةَ أَمْرِي فَأَصْرِثُهُ عَنِي وَأَصْرِثِنِي عَنْهُ وَاقْنِ رُلِي الْحَيْرِ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِي بِهِ দোয়ার ভিতর হা-জাল আম্রা বলিবার সময় নিজের মকছুদের কথান মনে বলিবে।

১৭। কোন কোন এবাদতের এমন তাছীর রহিয়াছে যে উহা দ্বারা আল্লাহ্ পাক সমস্ত কাজের জিম্মাদার হইয়া যান। যেমন হজুরে আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন যে, আল্লাহ্ পাক ফরমাইয়াছেন, হে বনি আদম। তুমি দিনের প্রথম দিকে আমার জন্য চার রাকাত নামাজ আদায় কর তবে সারাদিন তোমার যাবতীয় কাজের আমি জিম্মাদার হইয়া যাইব।

১৮। কোন কোন এবাদতের দারা মালের মধ্যে বরকত আসিয়া যায়। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, ক্রেতা ও বিক্রেতা যদি বেচাকেনায় সত্য কথা বলে এবং উভয়ে নিজ মালের যথাযথ অবস্থা প্রকাশ করে, তবে তাহাদের মালের মধ্যে বরকত হইয়া থাকে। আর যদি দোষ গোপন রাখে বা মিথ্যা বলে তবে বরকত দুর হইয়া যায়।

১৯। দ্বীনদারীর উছিলায় রাজত্বও স্থায়ী থাকে। বোখারী শরীফে হজরত মোয়াবিয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, আমি হুজুর (ছঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি, খেলাফত এবং বাদশাহী কোরেশ বংশের মধ্যেই থাকিবে, যাহারাই তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবে তাহারাই অপদস্থ হইবে। তবে শর্ত হইল যতদিন কোরেশগণ দ্বীনের উপর কায়েম থাকিবে।

২০। কোন কোন এবাদত দ্বারা আল্লাহ্ পাকের ক্রোধ থামিয়া যায় এবং মুপমৃত্যু হয় না। যেমন হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, "ছদ্কা আল্লাহ্র ক্রোধ নিবারণ করে এবং অপমৃত্যু হইতে রক্ষা করে।

২১। দোয়ার দ্বারা বালা মছীবত দূর হয়, নেকীর দ্বারা হায়াত বৃদ্ধি পায়। জরত ছালমান ফারেছী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, দায়ার দারা তাকুদীর বদলিয়া যায় এবং নেকীর দারা আয়ু বৃদ্ধি পায়।

২২। ছুরা ইয়াছীন পড়িলে সকল কাজ সহজে সম্পন্ন হয়। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দিনের প্রথম ভাগে ছুরা ইয়াছীন পড়িবে তাহার ঐ দিনের সমস্ত হাজত পূর্ণ হইয়া যাইবে।

২৩। ছুরা ওয়াকে্য়া পাঠ করিলে ক্ষুধার কন্ত পাইবে না। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ছুরা ওয়াকে্বয়া পাঠ করিবে সে কখনও ক্ষুধার কষ্ট পাইবে না।

২৪। ঈমানের বরকতে অলপ খাইলেও তৃপ্তি লাভ হয়। হজরত আবু হোরায়রা (ব্লাঃ) বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি খানা অনেক বেশী খাইত কিন্তু ক্ষেরত কাবৈ আহ্বার বলেন, আমি যদি কয়েকটি কালেমা আমল না করিতাম ঈমান আনার পর তাহার খানা অনেক কমিয়া গেল। এই ঘটনা হুজুরের দরবারে পেশ করা হইলে, হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, মোমেন এক উদরে খায় আর কাফের সাত উদরে খায়।

২৫। কোন কোন দোয়ার বরকতে রোগ এবং ভয় কিছুই কাছে আসিতে পারে না। হুজুরে আকরাম (ছঃ) এরশার্দ করেন, যেই ব্যক্তি কোন পেরেশান বিন্ শার্রে মা খালাকা অ-যারা-আ। হাল অথবা রুগীকে দেখিয়া নীচের দোয়া পড়িবে, তাহার নিকট সেই পেরেশানী অথবা রোগ আসিতে পারে না।

দোয়া এই---

"আলহামদু লিল্লাহিল্লাজি আ-ফা-নী মিস্মাব্তালাকা বিহী অ-ফাজ্জালান আলা-কাছীরিম মিশ্মান খালাকা তাফ্জীলা।

২৬। কোন কোন দোয়ার বরকতে চিন্তা দূর হয় ও কর্জ পরিশোধ হইয়। ও তাঁহার নৈকট্য এবং রেজামন্দী হাছেলের তওফীক্ব দান করুন। যায়। জনৈক ব্যক্তি হুজুর (ছঃ) এর খেদমতে আসিয়া আরজ করিল, ইয় রাছুলাল্লাহ ৷ আমি অনেক কর্জে গ্রেপ্তার হইয়া পড়িয়াছি ভ্জুর (ছঃ) এরশা করেন, তোমাকে আমি একটা কথা শিখাইতেছি, উহা পাঠ করিতে থাকিল

তোমার যাবতীয় চিন্তা ফিকির ও কর্জ দূর হইয়া যাইবে। লোকটি আনন্দচিত্তে উহা কবুল করিলেন। হুজুর (ছঃ) বলিলেন, সকাল বিকাল এই দোয়া প্ড়িবে। "আল্লাহুমা ইন্নী আউজুবিকা মিনাল হাম্মে অল্ হোজ্নে অ-আউজুবিকা মিনাল আজ্যে অল্ কাছ্লে অ–আউজুবিকা মিনাল বোখ্লে অল্ জুবুনে অ– আউজুবিকা মিন্ গালাবাতিত্ দাইনে অ-কাহ্রির রেজা-লে।

২৭। কোন কোন দোয়ার বরকতে ছেহের যাদু হইতে নিরাপদে থাকা যায়। বৈ ইহুদীরা আমাকে গাধা বানাইয়া দিও। সেই কালেমাগুলি হইল এই—

অভিজু বেঅজ্হিল্লাহিল আজীমিল্লাজী লাইছা শাইউন আজমা মিন্হু অ বৈকালেমা তিল্লা-হিত্তাম্মাতিল্লাতী লা-ইউজাবেজুহুনা বাররুন অ-লা-ফা-ৰেন্দ্ৰ অ-বে আছমাইল্লাহিল হোছ্না-মা আলেমতু মিন্হা অ-মা-লাম আলাম

কোরান ও হাদীছে এবাদতের এইভাবে বহুবিধ ফায়দা বর্ণিত আছে। আমরা দিনন্দিন কাজে কর্মে চাক্ষুস দেখিতে পাই যে, যাহারা আল্লাহ্ ওয়ালা তাহাদের নীবন আমীর কবীরের জীবনের চেয়েও সুখী। সামান্য জিনিসেও তাহাদের অবিক বরকত হয়। প্রকৃত পক্ষে তাহাদের অন্তরে একটি নূর বিরাজ করে, ভগ্ই যাবতীয় সুখের উৎস ; আল্লাহ্ পাক আমাদের সবাইকে তাঁহার এবাদতের

## তৃতীয় অধ্যায়

গোনাহ্ এবং আজাবে আখেরাতের মধ্যে সম্মর্ক

জানিয়া রাখিবে ,কোরান হাদীছ ও বুজুর্গানের কাশ্ফের দ্বারা জানা যায় যে,এই দুনিয়া ব্যতীত আরও দুইটি আলম রহিয়াছে। একটি আলমে বরজখ য়েন কোন খারাপ শব্দ বাহির না হয়, কারণ যাহার সামনে উহা খোলা হইবে অপরটি আলমে আখেরাত। আখেরাত বলিতে আমরা আলমে বরজখ কবর তখন ত প্রথমে উচ্চারিত অবিকল্ শব্দই বাহির হইবে, তখন অস্বীকার করার এবং হাশর নশর উভয়কে বুঝিয়া থাকি। মানুষ যখন কোন কাজ করে তখনই কোন জো থাকিবে না। ঠিক তদ্রুপ আমল করিবার সময় আমাদের এই বিষয় উহা আলমে ব্রজখের মধ্যে প্রতিবিন্বিত হইয়া ফটো,আকারে উঠিয়া যায় সাবধান হইতে হইবে যে আমরা যাহা করিয়া থাকি নিশ্চয় উহা কোন এক মৃত্যুর পর ঐ সমস্ত কাজের প্রতিক্রিয়া তাহার মধ্যে প্রকাশ পায় এবং আমল মালমে একত্রিত হইয়া যায়। আবার অবিকল উহাই হাশরের ময়দানে প্রকাশ অনুযায়ী সুখ–দুঃখ অনুভব করে। অতঃপর হাশর নশরের দিন আমল সমূহ পুঞ্জিইয়া পড়িবে। তখন কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা রদবদল করা চলিবে না। বিকাশ লাভ করে। সূতরাং বুঝা গেল প্রত্যেক আমলের তিনটি শবস্থা, প্রথম স্থাপর একটা সহজ দৃষ্টান্ত দারাও বুঝা যাইতে পারে, যেমন একটি বৃক্ষ নশরের অবস্থা। গ্রামোফোনের বা টেপ রেকুর্ডের সহিত তুলনা করিয়া কথাটা গিয়া উহা ফলে ফুলে পরিপূর্ণ বৃক্ষে পরিণত হয়। যে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি সহজে রেকর্ডে আবদ্ধ হওয়া আলমে বরজখের দৃষ্টান্ত আর কথাটি আবার প্রকাশ এবং হাশরে কর্মফল ভোগ সম্পূর্ণ আপন এখতিয়ার ভুক্ত আমলেরই ফলাফল, করিতে পারে না যে, কেমন করিয়া কোন আমল করা মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে হৈছু মাজুরাআতুল আখেরাহ অর্থাৎ দুনিয়া আখেরাতের ক্ষেতি স্বরূপ। অন্য এক আলমে রেকর্ড হইয়া যায় এবং আখেরাতে উহা পূর্ণ বিকাশ লভ করে ?

অতএব দেখা গেল যে, আখেরাতের ব্যাপার সম্পূর্ণ আমাদের আয়ত্তের ডিতর। আমরা এক প্রকার কাজ করিব আর জোর করিয়া আমাদের উপর স্মন্য অবস্থা চাপাইয়া দেওয়া হইবে। তা হইতেই পারে না।

কোন কথা রেকর্ড করিবার সময় স্বভাবতই এই কথা থাকে যে, মুখ হইতে আমল করার সময়, দ্বিতীয় আলমে কবর বা বরজখের অবস্থা, তৃতীয় হাশ্র প্রথমে উহা বীজ থাকে। তারপর উহা জমীন হইতে অঙ্কুরিত হয়। তৃতীয়বার সহজেই বুঝা যাইতে পারে। মানুষ যখন কথা বলে উহার তিন্টি অবস্থা হইয়ে বুঝে যে, ফলে ফুলে পরিপূর্ণ গাছটি সেই বীজ বপনেরই পরিণাম। এই ভাবে যায়। প্রথমতঃ উহা মুখ হইতে বাহির হইল। দ্বিতীয়ত ঃ উহা টেপ রেকরে দুনিয়াতে আমল করা বীজ লাগানোর মত, আর আমলের কিছুটা তাছীর আবদ্ধ হইয়া গেল। তৃতীয়তঃ যখনই কথাটি শুনিতে ইচ্ছা হয় তখন অবিক্ষা প্রকাশ পাওয়া কবরের মধ্যে উহা চারা গাছ অন্ধুরিত হওয়ার মত, পরকালে সেই কথাটিই প্রকাশ পায়। কথা বলার অবস্থা ইহজীবনে কাজ করার মত্ম আমলের প্রতিফল লাভ করা ফলে ফুলে পরিপূর্ণ বৃক্ষের মত,। সুতারং কবরে পাওয়ার অবস্থার দারা হাশর নশরকে বুঝিতে হইবে। গ্রামোফোনের ব্যাপারে যেমন যব বপন করিয়া কেই গমের আশা করিতে পারে না তেমনি বদ আমল যেমন সন্দেহ করিবার উপায় নাই, তেমনি মোমেন ব্যক্তিও ইহাতে সনেহ করিয়া শুভ পরিণামের আশাও করা যায় না। ইহাকেই বলে আন্দুনিয়া জনৈক বুজুর্গ বলেন —

ত্রিংন নির্দেশ্য ত্রিংক নির্দেশ্য ত্রিকার বিদ্যালয় বি কর্মফল হইতে তোমরা গাফেল হইও না।"

বন্ধুগণ। যেইভাবে বীজ এবং গাছের মধ্যে বাহ্যিক কোন মিল দেখা যায় বিনা দ্বিধায় মানিয়া লওয়া হয়, কর্মফলের বেলায়ও যাহারা সেই বিষয় অভিছ তাহাদের কথা বিনা তর্কে মানিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ আন্বিয়া আউলিয়াগণ যেই কাজের যেইভাবে আজাব ও ছওয়াবের কথা বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই স্বীকার করিতে হইবে। চাই উহা আমাদের বুঝে আসুক না আসুক।

এখন আমরা মৃত্যুর পর কোন কোন আমলের যেসব ফল কবরে আখেরাতে দেখা দিবে উহার বর্ণনা করিব। ইহার দ্বারা পাঠকগণ বুঝিবে পারিবেন যে, মৃত্যুর পর যেইসব কাণ্ডকারখানা হইরে উহা কোন নুতন ব্যাপা নহে বরং আমাদের কর্মজীবনেরই পরিণাম। আল্লাহ্ পাক ফরমাইতেছেন — مَا يَلْفِظُ مِنْ قُوْلِ إِلاَّ لَكَ يُهِ رَوْيُكُ عَتِيْنٌ فَهَنَّ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا لِيُّرَكُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا لِيَّرَكُ.

'মুখ হইতে যে কোন শব্দ বাহির হওয়া মাত্রই নিকটেই অপেক্ষামন একজন ফেরেশতা উহা লিপিবদ্ধ করিয়া লয়। অনন্তর কেহ যদি ক্ষুদ্রতম নেক কাজও করে উহার ফলও সে পাইবে আর যদি ক্ষুদ্রতম পাপ করিল উগ্নর সাজাও ভোগ করিবে।"**া** 

আল্লাহ্ পাক আরও বলিতেছেন —

يَوْمَ تَجِهُ كُلُّ نَفْسِ مَاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِمُّ حُضَّرًا وَمَا عَمِلَتُ مِنْ سُوْءِ تُودُّ لُوا نَّ بَيْنَهَا وَبِيْنَةُ الْسُ ابْعِيْدُا.

'সেই কেয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি আপন কৃত নেক আমলকে সামনে না, তদ্রুপ আমল এবং উহার ফলাফলের মুধ্যেও বাহ্যিক নজরে তেমন কো**ন** দুলখিতে পাইবে। আর আপন কৃত খারাপ আমলকেও দেখিতে পাইয়া মিল নাই। তবে মনে রাখিবে, বীজের বেলায় যেরূপ অভিজ্ঞ ব্যক্তির কথ আফছোছ করিবে যে, হায় । যদি তাহার এবং এই খারাপ আমলের মধ্যে আকাশ পাতাল দূরত্ব হইত (তবে অসৎ কাজের কুফল তাহার নিকট আসিতে পারিত না।)

আল্লাহ পাক আরও বলেন

وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ آتَيْثًا بِهَا وَكُفَّى بِنَا كَاسِينَ.

"একটি সরিষা পরিমাণ আমল হইলেও আমি উহা পেশ করিব। আর আমি বড় পাকা হিসাব লেনেওয়ালা।" অন্য আয়াতের অর্থ হইল এই যে—

্নাফরমান পাপীগণ সেইদিন বলিবে, হায় আমাদের আমল নামায় কোন ছোট বা বড় বিষয়ও তো লিখিতে বাদ দেওয়া হয় নাই। তাহারা আপন ফ্তকর্ম সমূহকে অবিকল হাজির পাইকে। আপনার প্রতিপালক কাহারও উপর বিন্দুমাত্রও জুলুম করিবেন না।"

অন্য আয়াতের অর্থ হইল এই যে—

ি আল্লাহ্ পাক বিশ্বাসী বান্দাদিগকে দুনিয়া এবং আখেরাতে দৃঢ় কালেমার উপর মজবুত রাখিবেন।"

#### আলমে বরজখ বা কবর

হয়। কবরের মধ্যে কোন কোন আমলের ছুরতে মেছালী অর্থাৎ প্রতিকৃতি প্রকাশ পায়। বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হুজুর (ছঃ) অনেক সময় 🕍 নিল সামনে চলুন। আমি আবার তাহাদের সহিত অগ্রসর হইয়া একটি রক্তের ছাহাবাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন তোমরা কি কোন স্বপ্ন দেখিয়াছ? কেহ খাব 👫 দীর তীরে আসিয়া পৌছিলাম। দেখিলাম একটি লোক সেই রক্তের নদীর বর্ণনা করিলে হুজুর (ছঃ) উহার তা <sup>2</sup>বীর বাত্লাইয়া দিতেন। এই ভূাবে হুজুর মাতার কাটিতেছে। অপর একজন লোক তীরে অনেকগুলি পাথর জমা (ছঃ) একদিন নিজেই বলিতে লাগিলেন যে, আমি আজ রাত্রে একটি স্বপ্ন **কিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নদীর লোকটি সাঁতার** কাটিয়া তীরের নিকটবর্তী হইলে দেখিয়াছি যে—

চলিলাম। পথিমধ্যে দেখিলাম এক ব্যক্তি শুইয়া আছে আর অপর ব্যক্তি শাধুর মারার পালা দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এই লোক দুইটি কাহারা? তাহার নিকট একটি পাথর নিয়া দাঁড়াইয়া আছে ও সজোরে উহা তাহার মাথার ক্রীদৃয় বলিল, চলুন চলুন ৷ আমরা সামনে অগ্রসর হইয়া একটি ভীষণ উপর মারিতেছে যদ্দারা তাহার মাথা চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। দাঁড়ান লোকটি কুংসিং লোক দেখিতে পাইলাম যে, সে আগুন জ্বালাইয়া উহার চারিদিকে পাথর কুড়াইয়া আনিতে আনিতে শায়িত ব্যক্তির মাথা ঠিক হইয়া যাইতেছে। পুনরায় তাহাকে পাথর মারা হয়। এই কাণ্ড দেখিয়া আমি অবাক হইয়া। সাথীদুয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই দুইটি লোক কাহারা ? সঙ্গিগণ বলিল 📕 কিছুক্ষণ পর আমরা একটা ঘনছায়া ঘেরা বাগানে পৌছিলাম। বাগানের সামনে চলুন, আমি তাহাদের সহিত সামনে অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলাম স্ক্রাম্মের একজন দীর্ঘকায় লোককে দেখিতে পাইলাম যাহার চারিপাশে অনেকগুলি এক ব্যক্তি চিৎ হইয়া শুইয়া আছে আর অপর ব্যক্তি লোহার জাম্বুরা দ্বারা 🗗 🗝 একত্রিত ছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, এই বাগানটি কিসের এবং ইহারা বা তাহার মাথার একদিক চক্ষু, কর্ণ ও মুখসহ চিরিয়া ফেলিতেছে। পুনরায় অন্য 🗽 🐼 । তাহারা বলিল চলুন চলুন। আবার কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আমি এক দিকেও ঐ ভাবে চিরিতেছে। ইত্যবসরে প্রথম দিক জোড়া লাগিয়া যাইতেছে। ব্লেনুর্ব মুন্দর বিরাট বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম। ইতিপূর্বে আমি এরূপ সুন্দর বৃক্ষ আমি অবাক হইয়া সঙ্গীদুয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহারা কাহারা? তাহারা আরু দেখি নাই। সঙ্গীদুয় বলিল, এই বৃক্ষের উপর আরোহণ করুন। আমরা বলিলেন, সামনে চলুন। আমরা সম্মূখে অগ্রসর হইয়া একটি তন্দুরের নিকট বিক্ষের উপর উঠিয়া একটি অতি মনোরম শহর দেখিতে পাইলাম। যাহার এক পৌছিলাম। উহার ভিতর খুব শোরগোল হইতেছিল, আমরা উকি মারিয়া 🛮 🚓 টি দালান কোঠার একটি ইট স্বর্ণের আর একটি ইট রৌপ্যের দ্বারা নির্মিত দেখিতে পাইলাম যে, উহার ভিতর অনেকগুলি উলঙ্গ পুরুষ ও নারী রহিয়াছে। আমরা শহরটির দরজায় শৌছা মাত্রই উহা খুলিয়া দেওয়া হইল।

এবং তাহাদের নীচের দিক হইতে প্রবল অগ্নিশিখা আসিয়া লোকদিগকে মৃত্যুর পর ক্বেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত সময়কে আলমে বরজখ বা কবর বলা । ক্রিদুরের মুখের নিকট নিয়া আসে ও পুনরায় তাহারা নীচে চলিয়া যায়। আমি ক্ষতান্ত হতবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম ভাই এইসব লোক কাহারা? সঙ্গীদৃয় উপরের লোকটি তাহার মুখে সজোরে একটি পাথর মারিতেছে ফলে আঘাত 

38

অর্ধাংশ অত্যন্ত খুবছুরত আর বাকী অংশ নিতান্ত বদছুরত। নিকটেই একটি ক্রিয়ানেকও করিয়াছে বদও করিয়াছে, কিন্তু আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে মাফ দুধের মত প্রশস্ত নহর ছিল। আমার সঙ্গীদুয় সেই লোকদিগকে বলিল নহরটিতে রিয়া দিয়াছেন। পুতিত হও। আদেশ পাওয়া মাত্র লোকগুলি নহরে ডুব দিয়া আসিল। সঙ্গে এই হাদীছ দ্বারা আমলের তা'ছীর পরিকার হইয়া গেল, যদিও আমল এবং সঙ্গে তাহাদের শরীরের কুৎসিৎ অংশও সুশ্রী হইয়া গেল। তারপর সাথীদৃয় জার মধ্যে সম্পর্ক খুব অম্পষ্ট। যেমন মিখ্যা বলা এবং মাথা চিরিয়া ফেলার আমাকে বলিল ইহার নাম জানাতে আদ্ন। ঐ দেখুন উপরে আপনার বাসস্থান যা সামঞ্জস্য রহিয়াছে। ঐরূপ জিনার মধ্যে সমস্ত শরীরেই খাহেসের আগুন আমি উপরে তাকাইয়া দেখিলাম একটি অতি সুন্দর মহল যাহা সাদা মেঘের মত ক্রিয়া উঠে, কাজেই আখেরাতে আগুন দ্বারা বেষ্টিত হওয়ার মধ্যে সামঞ্জ্স্য চম্কিতেছে। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, খোদা তোমাদের মঙ্গল করুন হয়াছে। আবার জিনার সময় উলঙ্গ হওয়া এবং উলঙ্গ অবস্থায় জাহানামে আমাকে ঐ মহলে যাইতে দাও, তাহারা বলিল এখনও আপনার সেখানৈ ন্তি ভোগ করার মধ্যে বেশ সাদৃশ্য আছে। এইভাবে সমস্ত আমলকেই যাওয়ার সময় আসে না। আমি বলিলাম, আজ রাত্রে তোমরা আমাকে অনেক ক্রিয়া লইতে হইবে। আশ্চার্য জিনিস দেখাইলে, ঐসবের রহস্য কি বলিয়া দাও। তাহারা বলিল বিষ্টা হৈছে মালের জাকাত দেওয়া হইবে না উহা সর্প আকারে তাহার এখন বলিতেছি শুনুন—

শিক্ষিত আলেম, কিন্তু সে ফরজ নামাজ ত্যাগ করিয়া গাফেল হইয়া শুইয়া শুইয়া হইবে। ইহার সমর্থনে হুজুর এই আয়াত পেশ করেন। থাকিত।

লৌহের অস্ত্র দ্বারা যে লোকটির মাথামুগু চিরিয়া ফেলা ইইতেছিল সেই লোকটি সারাদিন ঘুরিয়া "খুরিয়া মিথ্যা খবর রটাইত। আর যে স্ত্রী-পুরুষগুলিকে দেখিলেন তাহারা জিনাকার পুরুষ ও স্ত্রীলোক। আর যে ব্যক্তি ক্রিমঙ্গল বলিয়া কখনও মনে করিওনা। বরং উহা তাহাদের জন্য খুবই নহরে সাঁতারাইতেছিল ও তাহার মস্তকে পাথর মারা হইতেছিল সেই লোকটি সুদখোর ছিল। আর যে লোকটি আগুন জ্বালাইয়া উহার চারিদিকে চক্কর তুইহা তাহাদের গলার বেড়ীতে পরিণত হইবে। দিতেছিল তিনি হইলেন দোজখের মালেক আর বাগানে উপবিষ্ট দীর্ঘকায় এ বিশ্বাসঘাতকতা পতাকার ছুরত ধারণ করিয়া ক্বেয়ামতের দিন লোকটি হইলেন হজরত ইব্রাহীম (আঃ)। তাঁহার আশে পাশের বাচ্চাগুলি হইল সুস্ঘাতকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিবে। হজরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি শিশুকালে মৃত বাচ্চাসমূহ। কোন ছাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, হুজুর । তাহার

ক মোশরেকীনদের বাচ্চাও ছিল ? ভজুর (ছঃ) বলিলেন হাা মোশরেকীনদের শহরটির ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলাম কিছুসংখ্যক লোকের কিন্দুলে মেয়েও ছিলঃ আর যাহাদের কিছু অংশ সুশী ও কিছু অংশ কুৎসিত ছিল

নার বেড়িতে পরিণত হইবে। হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন, যাহারা পাথর দ্বারা যে লোকটির মাথা চূর্ণ করা হইতেছিল সে একজন কোরানের জাকাত আদায় করে না তাহাদের গলায় ক্বেয়ামতের দিন সাপ জড়াইয়া

অর্থাৎ "যাহারা আল্লাহ্র প্রদত্ত মালের মধ্যে বখিলী করে তাহাদের জন্য চালের কারণ, কেননা অতি শীঘ্র ক্যেমতের দিন যেই মালে তাহারা বখিলী

প্রিয় নবীজীকে বলিতে শুনিয়াছি, যে কাহাকেও আশ্রয় দিয়া হত্যা করিল ক্ট্রেয়ামতের দিবস তাহাকে বিশ্বাসঘাতকতার ঝাণ্ডা দেওয়া হইবে। অন্য হাদী আছে উহা তাহার পিঠে বিদ্ধ করিয়া দিয়া বলা হইবে যে, ইহা অমুক ব্যক্তি সহিত বিশ্বাসঘাতকতার ফল।

ু ৪। চুরি এবং খেয়ানতের বস্তু দ্বারা ক্বেয়ামতের দিন আজাব দেওয়া হইট হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি হুজুরের খেদমতে এক গোলাম হাদীয়া স্বরূপ পাঠাইয়াছিল। গোলামটির নাম ছিল মেদগাম। হুজুরের কি একটা কাজ করিতেছিল, হঠাৎ একটি অজ্ঞাত তীর বিদ্ধ হই গোলামটি মারা গেল। লোকজন বলিতে লাগিল তাহার জন্য বেহেশ্ত মোব হউক। ইহা শুনিয়া হজুর (ছঃ) বলিলেন, আল্লাহ্র কছম খয়বরের যুদ্ধে ومَا مِنْ دَاتِّةٍ فِي ٱلْكُوْنِ وَلَا طَاتِرِ بَبَطِيرُ بِجَنَاكَيْهِ إِلَّا أَمَّ ٱشَا لَكُوْ الْكَافِي وَلَا طَاتِرِ بَبَطِيرُ بِجَنَاكَيْهِ إِلَّا أَمَّ ٱشَا لَكُوْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله উহা তাহার উপর আগুন হইয়া জ্বলিতেছে। এই ঘটনা শুনিয়া জনৈক ব্য দুইটা জুতার ফিতা হুজুরের দরবারে আনিয়া হাজির করিল। (যাহা গণিমতের মাল বন্টনের পূর্বেই নিজের জন্য লইয়াছিল) হুজুর (ছঃ) এর করেন, এখন কি লাভ হইবে ইহাত আগুনের ফিতা।

৫। গীবত করা মরা মানুষের গোশ্ত খাওয়ার সমতুল্য। আল্লাহ্ বলেন-لَا يَغْتَبُ يَعْضُكُورُ بَعْضًا ٱيُحِبُّ أَجَوُكُو آَنْ تَنَا كُلُ لَحْمَ آخِيْدِ

স্বপ্নে মরা মানুষের গোশ্ত খাইতে দেখিলে মনে করিতে হইবে যে কা জির হইবে। গীবত করা হইয়াছে।

৬। বুজুর্গানে দ্বীন বলেন, প্রত্যেক কু-অভ্যাসের সঙ্গে যে কোন একটি ইতর প্রাণীর মিল রহিয়াছে। আলমে মেছালে তাহার আকৃতি সেই জীবের মত হইয়া যাইবে। আগের জমানার উস্মতগণ দুনিয়াতেও সেই জানোয়ারের মত ছুরতে বদ্লিয়া যাইত । আমাদের প্রিয় নবীজীর সম্মানার্থে তাঁহার উম্মতকে এই অপমান হইতে হেফাজত করিয়াছেন। কিন্তু পরকালে বদ খাছ্লতের দরুণ জানোয়ারের ছুরতে পরিণত হইবে। দুনিয়াতেও অনেক বুজুর্গ কাশ্ফের দারা তাহা দেখিতে পান।

হজরত ছুফিয়ান এবনে উয়াইনা (রাঃ) নিমু লিখিত আয়াতের তাফ্ছীর এইভাবে করিয়াছেন—

অর্থাৎ— 'যত প্রকার জানোয়ার জমীনের মধ্যে বিচরণ করে আর যত প্রকার পাখী পাখায় ভর করিয়া উড়ে ঐসব তোমাঁদেরই মৃত।"

ছুফিয়ান (রাঃ) বলেন, কোন কোন লোক হিংস্র জন্ত স্বভাব বিশিষ্ট হইয়া থাকে। কেহ কুকুর, কেহ শুকর আবার কেহ শকুনের স্বভাব প্রাপ্ত হয়। কেহ শাজিয়া গুজিয়া ময়ূরের মত চলে। কেহু গাধার মত নির্বোধ হয়, কেহ মুরগীর মত স্বার্থপর হয়, কেহ উটের মত হিংসুক হয়, আবার কেহ মাছির মত স্বভাব ও কেহ শিয়ালের স্বভাব পায়।

रियाम हा नावी انْتَا تُـوْنَ إِنْوُا جَاء रियाम हा नावी الْمَتَّا فَكُرِ هُتُمُوْ ﴾ (तह) वर आंग्राजत তোমাদের মধ্যে কেহ যেন কাহারও গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে তাফ্ছীরে বলিয়াছেন যে, কে্ব্রামতের দিন মানুষ বিভিন্ন ছুরতে একত্রিত হইবে কি আপন মরা ভাইয়ের গোশ্ত খাওয়া পছন্দ করে? নিশ্চয় না। এই জ্বর্যাৎ যাহার মধ্যে যেই জানোয়ারের স্বভাব গালেব সে তাহার ছুরতে দলে দলে

৭। মালওলানু ক্রের ভাষায় পরকালে কোন কোন আমলের ছুরতে মেছালিয়া এইরূপ ইবুলি নিমে তাঁহার কয়েকটি বয়াতের বাংলা অনুবাদ ন্মুনা স্বরূপ পেশ করা যার ওছে।

'যখন কোঁৰ লোক ছেজ্দা বা রুকু আদায় করে তখন উহা আলমে আখেরতে 🕅 রেহেশ্তের নমুনা ধারণ করে।"

স্বিখন তিয়ার জবান হইতে আল্লাহ্র প্রশংসা বাহিষ্ক হয় তখনই উহ**ুইয়াছে তাহার জন্য সেই কাজ আছান হই**য়া যায়। বেহেশতের প্রাখী বনিয়া যায়।"

তোমার হাত দ্বারা যখনই কোন জাকাত বা ছদকা দেওয়া হয় তখনই উই বেহেশ্তের মধ্যে ফলবান বৃক্ষে পরিণত হয়।"

"তোমার দানের পানি বেহেশ্তে পানির নহর হইবে। আর মানুষের প্রতি ভালবাসা দুধের নহরে পরিণত হইবে।"

"এবাদত ও জিকিরের লচ্জত মধুর নহরে পরিণত হইবে আর আল্লাহ স্বীকার করিবে, আমি তাহাদের জন্য কঠিন স্থানের বি প্রেমে পাগল হওয়ার লজ্জত শরাবের নহরে পরিণত হইবে।"

'তুমি যেই সব কটু কথা ও কর্কশ বাক্য লোকের সহিত ব্যবহার কর উহ পরকালে সাপ ও বিচ্ছু হইয়া তোমাকে দংশন করিবে।"

মাওলানা রুমী (রাঃ) এইভাবে পরকালের জন্য প্রতিটি নেক আমল ও ব আমলের জন্য এক একটি ছবি অঙ্কন করিয়াছেন।

উল্লেখিত হাদীছে কোরান ও বুজুর্গানের বাদী দ্বারা প্রমাণিত হইল আমাদের যাবতীয় নেক ও বদ আমল অক্ষত অবস্থায় থাকিয়া ক্বেয়ামতের বিশ্বাস্থ তুমি সব কিছু দেখিতে ছ যে, কি কর্মের কি ফল। আজাব ও ছওয়াব হিসাবে আসল মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিবে।

আল্লাহ্ পাক ফরমাইতেছেন যে সামান্যতম নেক কাজও করিবে সে উহা দেখিতে পাইবে আর সামান্যতম বদ আমলও করিবে উহাও সে দেখিতে পাইবে।"

আমাদের উল্লেখিত বর্ণনাবলী কখনও তাক্বদীরের পরিপন্থী নহে। কা তাক্ট্দীরের ব্যাপারে এই কথা কখনও বলা হয় নাই যে তদ্বীর

উপায় উপকরণ ছাড়া একটা কিছু ঘটিয়া যাইবে। বেহেশ্ত ও দোজখে প্রিয়ার উপকরণ হইল নেক আমল ও বদ আমল। ছাহাবাগণ হুজুর (ছঃ) কে ামলের উপকারিতা জিজ্ঞাসা করিলে হুজুর বলেন

'তোমরা আমল করিতে থাক, কেননা যাহাকে যাহার জন্য পয়দা করা

কোরান শরীফে বর্ণিত আছে—

"আল্লাহ্ পাক ক্বেয়ামতের দিন বলিবেন—

যাহারা দান করিবে এবং পরহেজগারী করিবে ক্রিং পবিত্র কালেমা স্বীকার রিবে, আমি তাহার জন্য শান্তিময় স্থানকে আৰু ও সহজ বিয়া দিব। মার যাহারা কৃপণতা করিবে ও বেপরওয়া ভাবে চলি বি বং পরিব কালামকৈ

عَنْكَ غِطَائِكَ نَبَصُّرُكَ الْيَوْمُ حَدِيثٌ

ী অর্থাৎ "আজ তোমার পর্দা উঠাইয়া দিয়াছি, কাজেই সতেজ চক্ষু 🕏

হে পরওয়ারদেগার। আমাদিগকে সুবুদ্ধি দান করুন। কোন গোনাহের কাজ সম্মুখে আসিলে আমাদের অন্তরে যেন উহার আজাবের ভয় মনে জাগ্রত হুইয়া আমরা উহা হইতে ফিরিয়া থাকিতে পারি, সেই তওফীক্ব দান করুন আমিন।

### চতুর্থ অধ্যায়

Œ0

এবাদত ও উহার ফলাফলের দৃষ্টান্ত

এই অধ্যায়ে কয়েকটি এবাদতের বাস্তব দৃষ্টাস্ত দলীল সহকারে লিখি হইতেছে।

১। হব্দরত এবনে মাছউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হুব্ধুরে পাক (ছঃ এরশাদ করেন— মেরাজের রাত্রে হজরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সহিত আমা সাক্ষাত হয়। তিনি বলেন, হে মোহাস্মদ (ছঃ)। আপনার উস্মতগণকে আমা সালাম বলিবেন এবং তাহাদিগকে জানাইয়া দিবেন যে, বেহেশ্তের মাটি ব উর্বর ও উহার পানি অতি মিষ্টি। প্রকৃতপক্ষে উহা একটি খালি ময়দান তরে উহার বৃক্ষ হইল—

ছোব্হানাল্লাহ, অল্হামদু লিল্লাহ, অলা-ইলাহা ইল্লাল্লান্থ আল্লান্থ আকবার (তিরমিজী)

২। ছুরায়ে বাক্বারা ও ছুরায়ে আল এমরানের ছুরতে মেছালী হইল মেঘমাল অথবা পাখীর ঝাঁকের ছায়ার মত। হজরত নাওয়াছ এব্নে ছামআন (রাঃ) বলে আমি নবীয়ে করীম (ছঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি ক্বেয়ামতের দিন কোরান শরীষ্ এবং উহার উপর আমলকারীদিগকে আনয়ন করা হইবে। ছুরায়ে বাক্বারা আলে এমরান দুই মেঘ খণ্ডের মত আগে আগে থাকিবে। মধ্য ভাগে একটি জ্যোতিঃ থাকিবে (অভিজ্ঞ আলেমদের মতে উহা বিছ্মিল্লার জ্যোতিঃ হইবে অথবা দুই ছুরা দুই ঝাঁক পাখীর মত হইবে। দুইটি ছুরা তাহাদের পাঠকদের জন্য জোরদার সুপারিশ করিবে। (মুছলিম)

৩। ছুরায়ে এখ্লাছের আকৃতি বালাখানার মত হইবে, ছায়ীদ বিন মোছাইয়্যেব (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি

য়ার হইবে আর যে বিশবার পড়িবে তাহার জন্য দুইটি ও যে ত্রিশ্বার পড়িবে হার জন্য তিনটি বালাখানা তৈয়ার হইবে। হজরত ওমর (রাঃ) ইহা শ্রবণ রিয়া বলিয়া উঠিলেন, কছম খোদার ৷ তবেতো আমরা বেহেশ্তে অনেকগুলি নাখানা তৈয়ার করিয়া লইব। হুজুর (ছঃ) বলেন, আল্লাহ্ পাকের দান তার

বার ছুরায়ে এখুলাছ পাঠ করিবে তাহার জন্য বেহেশ্তে একটি বালাখানা

্ৰঃ। জারী আমল বা ছদকায়ে জারিয়ার ছওয়াব প্রবাহিত নহরের মত। মুল আলা (রাঃ) বলেন, আমি খাবের মধ্যে ওসমান এব্নে মাজউন (রঃ) এর 🌃 একটা প্রবাহিত নহর দেখিতে পাই। এই খাব হুজুরের খেদমতে বর্ণনা **রলৈ** তিনি বলেন, উহা তাহার ছদকায়ে জারিয়ার নহর।

 পরহেজগারীর আকৃতি উত্তম পোশাকের মত। আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) তে বর্ণিত, হুজুর (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, আমি স্বপ্নে দেখিতে পাই যে, জামা রধান করিয়া লোকজন আমার সম্মুখে পোশ হইতেছে। কাহারও জামা বুক ভি ছিল আর কাহারও উহার নীচ পর্যন্ত তবে হজরত ওমরকে দেখিতে পাই তাহার জামা এত লম্বা ছিল যে, উহা মাটির সহিত লাগিয়া যাইতেছে। হাবারা আরজ করিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! ইহার অর্থ কি? হুজুর (ছঃ) নিলেন, উহা তাহাদের দ্বীনদারীর প্রতিকৃতি স্বরূপ।

ভ। এলেমের ছুরতে মেছালী হইল দুধের মত। এব্নে ওমর (রাঃ) হইতে তি, হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, আমি খাবে দুধ পান করিতে দেখি, এমনকি হার তা ছীর নখের ভিতর পর্যস্ত প্রকাশ পায়, অতঃপর যাহা বাকী ছিল দরত ওমরকে দিয়াছিলাম। লোকজন আরজ করিল, হুজুর। উহার তাবীর ? তিনি বলিলেন "এলেম দ্বীন"।

নাজাতের কারণ হইবে।

৮। ধর্মের সোজা পথে চলার আকৃতি পুলছেরাতের মত হইবে। ইমাম গাজ্জালী (রঃ) হল্লে মাছায়েলে গামেজা নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, পুলছেরাতের উপর ঈমান আনা প্রত্যেকের উপর জরুরী। লোকে যে বলে পুলছেরাত চুলের মত চিকন, প্রকৃত পক্ষে পুলছেরাতের এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে অন্যায় হইবে। কারণ উহা চুল হইতেও বারিক বরং চুল ও পুলছেরাতের মধ্যে বারিক হিসাবে কোন তুলনাই হইতে পারে না। রৌদ্র এবং ছায়ার মাঝখানে জ্যামিতিক রেখা রহিয়াছে যাহাকে ছায়াও বলা চলে না, রৌদ্রও বলা চলে না, পুলছেরাত ঠিক উহার অনুরূপ নেকী ও বদীর মধ্যবর্তী সীমা রেখাও তদ্রুপ, উহাকেই ছেরাতে মোস্তাকীম বলা হয়। যেমন অমিতব্যয়িতা ও কৃপণতার মধ্যবর্তী সীমা রেখার নাম ছাখাওয়াত, সীমাহীন সাহসিকতা ও কাপুরুষতার মধ্যবর্তী গুণের নাম বাহাদুরী। এইভাবে প্রত্যেক কাজের মধ্যাবস্থা অবলম্বনের নাম ছেরাতে মোস্তাকীম। আর উহাই প্রশংসনীয়। সামান্যতম এদিক ওদিক হইলে আর মধ্যবর্তিতা রহিল না। যাহারা দুনিয়াতে এই ছেরাতে মোস্তাকিমে থাকার অভ্যস্থ ছিল তাহারা ক্বেয়ামতের দিন পুলছেরাতের উপর দিয়া বরাবর চলিয়া যাইবে। কাজেই বুঝা গেল যে, পুলছেরাত পার হওয়াও আমাদের আমলের উপরই নির্ভর করে।

এইসব দলিল প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, আখেরাতের কারখানা কোন এলোপাথাড়ী বস্তু নহে যে যাহাকে ইচ্ছা পাক্ড়াও করিয়া জাহান্লামে ফেলিয়া দেওয়া হইল আর যাহাকে ইচ্ছা সোজা বেহেশ্তে প্রবেশ করাইয়া

দেওয়া হইল। হাঁা আল্লাহ্ পাকের সবকিছু কুদরত আছে বটে কিন্তু তাঁহার অভ্যাস ও ওয়াদা হইল, যেইরূপ করিবে সেইরূপ পাইবে। এইজন্যই একদা হজুর (ছঃ) নামাজের উল্লেখ করিয়া এরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি ফরমাইয়াছেন করিবার পাত্র নহেন বরং তাহারাই নামাজের হেফাজত করিবে উহা ক্রেয়ামতের দিন তাহার জন্য নূর দলীল এবং অর্থাৎ আল্লাহ্ কাহারও উপর জুলুম করিবার পাত্র নহেন বরং তাহারাই আপন নফ্ছের উপর জুলুম করিয়াছিল।

سابِ فُوْ الْي مَغْفِرَةِ مِن وَبِي كُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهُ السَّلُوتُ وَالْكَرْضُ.

স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে দৌড়াও এবং এমন বেহেশ্তের দিকে যাহার পরিধি হইল আছমান ও জমীনের সমান।

যদি বেহেশ্তে প্রবেশ আমাদের এখতিয়ারে না থাকিত তবে উহার দিকে দৌড়াইবার হুকুম কেন দেওয়া হইল ? ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল জান্নাতে প্রবেশ করা আমাদের এখৃতিয়ারভুক্ত। এই জন্যই যে সমস্ত আমলের দ্বারা বেহেশ্ত লাভ করা যায় আয়াতের শেষাংশে ঐগুলির বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। আয়াতের

'বেহেশ্ত তৈয়ার করা হইয়াছে ঐসব পরহেজগার ব্যক্তিদের জন্য যাহারা অর্থ হইল এইঃ সচ্ছলতায় ও অসচ্ছলতায় দান খয়রাত করে এবং রাগের সময় সংযম এখিতিয়ার করে ও অপরাধীকে মাফ করিয়া দেয়। আর আল্লাহ্ পাক এইরাপ নেককারদিগকে ভালবাসেন এবং বেহেশ্ত তৈয়ার করিয়াছেন ঐসব লোকের জন্য যাহারা ঘটনাচক্রে লজ্জাকর গোনাহের কাজ করিয়া ফেলিলে অথবা আপন নফ্ছের উপর জুলুম করিলে আল্লাহ্কে স্মরণ করে ও কৃত গোনাহের জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ ব্যতীত কে–ই বা গোনাহ্ মাফ করিতে পারেন? তাহারা যে গোনাহ্ করিয়াছে জানিয়া শুনিয়া তাহারা উহার উপর হটকারিতা করিয়াও বসিয়া থাকে না।

তারপর আ ল্লাহ্তায়ালা আরও ফরমাইয়াছেন—

'ঐসব লোকের পুরস্কার তাহাদের প্রতিপাল কের তরফ হইতে ক্ষমা ও এমন বেহেশ্ত যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত। তাহারা সেখানে অনস্তকাল অবস্থান করিবে। আমলওয়ালাদের পুরস্কার কতইনা উত্তম!

দুনিয়ার রীতি হইল প্রিয় জিনিসের আছবাবও প্রিয়। যেমন বোঝা বহনকারী কুলি জানে যে, বোঝা উঠাইলে সে পয়সা পাইবে তাই তাহারা আপোসে বোঝা নিয়া কাড়াকাড়ি করে এবং বোঝার দরুল কষ্ট হওয়া সত্বেও তাহারা উহাতে একপ্রকার স্বাদ ও লজ্জত অনুভব করে। সূতরাং বেহেশ্ত লাভ ও আল্লাহ্র দীদার হাছেল হওয়া মাহ্বুব এবং পছন্দনীয় হওয়া সত্বেও উহার জন্য নেক কাজ করা আমাদের নিকট কেন প্রিয় হইবে না ? হাদীছে বর্ণিত আছে—

বেহেশ্তের মত মহৎ জিনিসের প্রার্থী হইয়াও গাফ্লতের ঘুমে বিভোর থাকা এমন আশ্মর্য জিনিস দেখি নাই।

আল্লাহ্ পাক বলেন—

وَاِتَّهَا لَكُبِيْرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِيْنَ. اللَّهِ يُنَ اللَّهِ يَكُونَ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَا رَبِّهِمْ - يُطْنُحُونَ ٱللَّهُمْ مُن لَا تُوارَبِّهِمْ -

'এবং নিশ্চয় নামাজ অতি কঠিন বস্তু, কিন্তু যাহারা আল্লাহ্কে ভয় করে ও এই কথা মনে করে যে তাহারা আপন প্রতিপালকের সহিত মিলিত হইবে, তাহাদের নিকট উহা মোটেই কঠিন বস্তু নহে। হাদীছ শরীফে হুজুরে পাক (ছঃ) বলেন— নামাজের মধ্যে আমার চক্ষুর তৃপ্তি নিহিত রহিয়াছে।

উল্লেখিত বর্ণনার দ্বারা পরিস্কার বুঝা গেল যে, যাবতীয় আজাব ও ছওয়াব আমাদেরই হাতে। যে ব্যক্তি বেহেশ্তের মধ্যে বেশী বেশী করিয়া বৃক্ষ লাভ করিতে চায় সে যেন ছোব–হানাল্লাহ আল্হামদুলিল্লাহ অলা–ইলা–হা ইল্লাল্লাহ্ অধিক পরিমাণে পড়ে। আর যে ক্বেয়ামতের প্রখর রৌদ্রে সুশীতল ছায়া লাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে যেন ছুরা বাক্বারা ও ছুরা আল এমরান পড়িতে থাকে এবং যে জান্লাতের মধ্যে ঝরণা লাভের প্রত্যাশা করে সে যেন ছদকায়ে জারিয়া করিয়া যায়। বেহেশ্তের মধ্যে বেশী বেশী পোশাক পাইতে হইলে পরহেজগারী এখ্তিয়ার করিবে। দুধের নহর বা হাওজে কাওছারের আশা করিলে এল্মে দ্বীন হাছেল করিবে। পুলছেরাত বিজ্লারি মত পার হইতে চাহিলে, শরীয়তের উপর মজবুত থাকিবে। পুলছেরাতে নুরের আকাংখা করিলে, নামাজের এহতেমাম করিবে। বেহেশ্তে অধিক মহল পাইতে হইলে, কুলহুওয়াল্লাহ শরীফ বেশী বেশী পড়িবে। এইভাবে যেই নেয়ামতই পাইতে ইচ্ছা হয় উহার আছবাব এখ্তিয়ার করিলে তাহা মিলিয়া যাইবে।

سُبْحَانَ اللهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ كَادَ وَلَا يُخْلِفُ الْهِيْعَادَ وَلَا يُضِيعُ الْهِيْعَادَ وَلَا يُضِيعُ اَجْرَا لَهُ صَسِينَ.

#### পরিশিষ্ট

### কতিপয় বিশিষ্ট আমলের উপকারিতা ও অপকারিতা

সাধারণতঃ যে কোন সৎ কাজই উপকারী এবং যে কোন বদ কাজই অপকারী। তবে কিছু সংখ্যক আমল নেক হউক বা বদ হউক অন্যান্য নেক ও বদ আমলের মূল উৎস স্বরূপ। ঐগুলির এহতেমাম করিলে যাবতীয় বিষয় সহজে এছলাহ হইয়া যায়।

#### কয়েকটি বিশিষ্ট নেক আমল

১। এল্মে দ্বীন শিক্ষা করা ঃ ইহা শিক্ষা করার দুইটি তরীকা আছে। কিতাব পড়িয়া ও ওলামাদের সংসর্গে থাকিয়া। বরং কিতাব পড়ার পরেও কামেল আলেমদের ছোহ্বতে থাকা জরুরী। তবে যে কোন আলেমের নয় বরং যাহারা এলেমের উপর নিজে আমল করেন, শরীয়ত এবং মারেফত দুই দিকেই রক্ষা করিয়া চলেন। ছুনুতের তাবেদারী করেন, মধ্যমপন্থী হন, উগ্রপন্থী বা নরম পন্থী না হন, মাখলুকের উপর দায়বান হন, গোড়ামী বা শক্রতা না রাখেন এমন সব ওলামাদের ছোহ্বত হাছেল করিবে। ইন্শাআল্লাহ্ তালাশ করিলে এই জমানায় এইরূপ ওলামায়ে কেরাম পাওয়া যায়। কেননা ভুজুর (ছঃ) ফরমাইয়াছেন

আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোক চিরকালই হক্ট্রের উপর মজবুত থাকিবে। কেহ তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

( এখানে আসিয়া হজরত থানবী (রঃ) সেই জমানর কয়েকজন বুজুর্গানে দ্বীনের নাম পেশ করিয়াছিলেন, তক্সধ্যে মোরশেদে কামেল হজরত হাজী এমদাদুল্লাহ ছাহেব, মজরত মাওলানা রশীদ আহ্মদ গঙ্গুইী (রঃ), হজরত জনাব আবুল হাছান ছাহারান পুরী ছাহেব, হজরত মাওলানা মাহমুদুল হাছান দেওবন্দী

ছাহেব প্রমুখ বুজুর্গের নাম তিনি উল্লেখ করেন। তবে আফ্ছোছ এসব বুজুর্গানের মধ্যে বর্তমানে একজনও জীবিত নাই। হাাঁ তাঁহাদের সুযোগ্য খলীফাগণ অনেকেই এখনও জীবিত থাকিয়া উম্মতের জাহেরী ও বাতেনী এছলাহ্ করিতেছেন)।

২। নামাজঃ যে কোন প্রকারেই হউক পাঁচ ওয়াক্ত নামাক্র পাবন্দীর সহিত আদায় করিবে এবং যথাসম্ভব জমাতের সহিত পড়িবার চেষ্টা করিবে। নামাজের দ্বারা আল্লাহ্র সঙ্গে এক প্রকার সম্পর্ক পয়দা হয় যাহার বরকতে ইন্শা–আল্লাহ্ তাহার যাবতীয় হালত দুরস্ত হইয়া যায়। কেননা স্বয়ং আল্লাহ্ পাক বলেন—

'নিশ্চয় নামাজ যাবতীয় নির্লজ্জ ও অশ্লীল কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখে।'

- ৩। যথাসম্ভব কম কথা বলিবে ও লোকের সহিত মেলামেশা কম করিবে। যাহা কিছু বলিবে চিন্তা ফিকির করিয়া বলিবে। ইহা এমন একটি হাতিয়ার যদ্দারা মানুষ অনেক বিপদ হইতে বাঁচিয়া যায়।
- ৪। মোরাক্বাবা ও মোহাছাবা ঃ অধিকাংশ সময় মনের মধ্যে এই ধ্যান রাখিবে যে, আমি আমার পরওয়ারদেগারের সামনে আছি। তিনি আমার যাবতীয় ক্লাজ কর্ম ও অবস্থান দেখিতেছেন। ইহার নামই "মোরাক্বাবা।"
- , মোহাছাবা অর্থ দিবা রাত্রির মধ্যে যে কোন এক সময় নির্জনে বসিয়া এইরূপ খেয়াল করিবে যে, আজ সারাদিন আমি কি কি কাজ করিয়াছি, এখনই আল্লাহ্র দরবারে হিসাব নিকাশ হইতেছে, আর আমি উহার উত্তর দিতে অক্ষম।
- ে। তওবা ও এস্তেগ্ফার ঃ যখনই কোন গোনাহের কাজ হইয়া যায় তখনই অপেক্ষা না করিয়া নির্জনে ছেজ্দায় পড়িয়া কাতর স্বরে আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। কান্না আসিলে কাঁদিবে। তা না হয় কান্নার আন করিবে।

এই পাঁচটি জিনিস যথা— এলেম ও ছোহবতে ওলামা, নামাজে পাঞ্জেগানা, কম কথা বলা, ও কম মেলামেশা করা, মোরাক্বাবা ও মোহাছাবা এবং তওবা ওএস্তেগ্ফার এই পাঁচ ফর্মূলার উপর আমল করিতে পারিলে ইন্শাআল্লাহ যাবতীয় এবাদতের দরওয়াজা খুলিয়া যাইবে।

#### কয়েকটি গুরুতর বদ আমল

১। গীবত বা পরনিন্দা ঃ গীবতের দরুণ দুনিয়া ও আখেরাতে অনেক খারাবী সৃষ্টি হয়। কিন্তু আজকাল বহু লোক ইহাতে গ্রেপ্তার রহিয়াছে। গীবত হুইতে বাঁচিবার সহজ উপায় এই যে, বিনা কারণে কাহারও আলোচনাই করিবে না বা শুনিবে না। ভাল বিষয়ও বৃথা আলোচনা করা ঠিক নহে। নিজের প্রয়োজনীয় কাব্দে মশগুল থাকিবে। যে ব্যক্তি সময়ের মর্যাদা বুঝে তাহার অন্যের সমালোচনা করার সময় কোথায়?

- ২। জুলুম করা ঃ জান মাল ও জবান দ্বারা কাহারও হক নষ্ট করা বা ইজ্জত নষ্ট করা বা যে কোন প্রকার কষ্ট দেওয়া নিতান্ত গর্হিত কাজ।
- ৩। নিজকে বড় মনে করা ঃ অন্যকে ছোট মনে করা, জুলুম ও গীবত হিংসা ও হাছাদ ইত্যাদি কু-অভ্যাস উহা দ্বারা পয়দা হয়। ৪। ক্রোধ ঃ রাগের সময় মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। সেই সময় কোন কাব্দ করিলে পরে অনুতাপ করিতে হয়। অবশ্য সেই অনুতাপে কোন লাভও হয় না। কোন কোন সময় সারা জীবন উক্ত দুঃখে গ্রেপ্তার থাকিতে হয়।
- ৫। কু–দৃষ্টি ঃ গায়র–মহরম পুরুষ বা স্ত্রীর সহিত যে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখা, তাহার সহিত কথা বলা, দেখা দেওয়া, খোশ আলাপ করা বা তাহার পছন্দসই আপন পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করা অথবা তাহার মনতুষ্টির জন্য নরম কথা বলা ইহার সব কিছুই অনেক অঘটনের মূল। আমি সত্য কথা বলিতেছি ইহা দ্বারা যে সব খারাবী পয়দা হয় তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না।

৬। হারাম ও সন্দেহজনক খাদ্য ঃ ইহা দ্বারা অন্তরে যাবতীয় অন্ধকার ও কালিমার সৃষ্টি হয়। কেননা, হারাম বস্তু খাদ্যে পরিণত হইয়া সমস্ত শরীর ছড়াইয়া যায় সুতরাং যেমন খাদ্য তেমন তা'ছীর সমস্ত অঙ্গ–প্রতঙ্গ হইতে ফুটিয়া উঠে।

এই ছয়টি গোনাহ ছাড়িতে পারিলে ইন্শাআল্লাহ অন্যান্য গোনাহ পরিত্যাগ করা সহজ হইয়া যাইবে। হে খোদা। আমাদিগকে তওফীত্ব দান করুন।

কয়েকটি সন্দেহজনক প্রশ্নের উত্তর ঃ সন্দেহ দুই প্রকার এক প্রকার সন্দেহের দরুণ মানুষ কাফের হইয়া যায়। যেমন কেহ বলিল, দুনিয়া নগদ, আখেরাত বাকী। কাজেই বাকী হইতে নগদ ভাল। অথবা কেহ বলিল, দুনিয়ার লচ্জত নগদ সত্য আর আখেরাতের লচ্জত সন্দেহজনক। এইসব সন্দেহের দরুল মানুষ কাফের হইয়া যায়। কাজেই কাফেরদের সন্দেহের উত্তর আমি দিতেছিনা।

১। প্রশা ঃ আল্লাহ তায়ালা বড় গাফুরুর রাহিম। তাঁহার শান অনুসারে আমার গোনাহ মাফ করিয়াই দিবেন।

উত্তর ঃ নিশ্চয় আল্লাহ পাক গাফুরুর রাহীম কিন্তু তিনি কাহ্হার এবং প্রতিশোধ গ্রহণকারীও বটে সুতরাং তুমি কি করিয়া জানিতে পারিলে যে তোমার ভাগে শুধু রহমতই পড়িবে। সম্ভবতঃ গজব এবং প্রতিশোধও ত হইতে পারে। তদুপরি আয়াতের দারা বুঝা যায়, গাফুরুর রাহীম ঐ ব্যক্তির জন্য যে পিছনের গোনাহের জন্য তওবা করিয়া ভবিষ্যতে সংপথে চলে। যেমন এরশাদ

أُمُّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِيْنَ عَبِلُوا السُّوَّءَ بِجَهَا لَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ اِعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّارَبَّكَ مِنْ بَعْدِ هَا لَغَفُورٌ رَّحِيْمٌ

অর্থাৎ 'আপনার প্রতিপালক ঐসব লোকের জন্য গাফুরুর রাহীম যাহারা
মূর্খতা বশতঃ পাপ করিয়াছে ও পরে তওবা করিয়া আপন আমলের এছ্লাহ্
করিয়া লইয়াছে।

অতএব বুঝা গেল যে, খোদা তায়ালার ক্ষমা ও রহমত পাইতে হইলে তওবা করিয়া সৎপথে চলিতে হইবে।

২। প্রশ্ন ঃ কেহ কেহ বলে, মিয়া ! এত তাড়াতাড়ি কেন ! এখনও তওবা করিবার যথেষ্ট সময় রহিয়াছে।

উত্তর ঃ তুমি কিভাবে জানিতে পারিলে যে, এখনও অনেক সময় আছে? সম্ভবতঃ রাত্রে শোয়া অবস্থাতেই জীবন লীলা সাঙ্গ হইয়া যাইবে। অথবা যদি কয়েকদিন বাঁচিয়াও থাক হয়ত আজ কাল করিয়া তওবার সুযোগই পাইবে না।

তদুপরি মনে রাখিবে গোনাহ্ যত বাড়িবে দিল তত কালো হইতে থাকিবে, এইভাবে একদিন তওবার তওফীক্ব হারাইয়াই মৃত্যু বরণ করিতে হইবে।

৩। প্রশু % কেহ কেহ বলে মিয়া। গোনাহ্ ত করিব অতঃপর তওবা করিয়া
মাফ করাইয়া লইব।

উত্তর ঃ লোকটিকে এই কথা বলিতেছি যে, খানিকটা আপনার একটি আঙ্গুল আগুনের মধ্যে ধরিয়া রাখুন, অবশ্য আমি তারপর ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিব। ইহাতে আপনি কি রাজী হইবেন ? কখনই না, তবে গোনাহের উপর এত সাহস কেন ? লোকটি কি করিয়া জানিল যে, সে তওবা করিতে পারিবে আর যদি তওবা করিলই সত্য, কিন্তু তওবা কবুল করা আল্লাহ্র উপর ওয়াজেব নয়। বরং অনেক গোনাহ ত এমন আছে যাহা তওবা করিলেও মাফ হয় না বরং হকুদারের নিকট হইতে মাফ করিয়া লইতে হয়।

৪। প্রশু ঃ একটি সন্দেহ এই হয় যে, তাক্দীরে গোনাহ লেখা আছে কাজেই আমাদের দোষ কি?

উত্তর ঃ ইহাত বড় সস্তা কথা, প্রত্যেক ব্যক্তিই এই বলিয়া গোনাহ্ করিতে পারে। আরে ভাই বলত দেখি, যখন তুমি গোনাহ্ কর তখন কি তাক্দীরের কথা মনে করিয়া কর ? কখনই না বরং নফ্ছের থোকায়।গোনাহ্ করার পর এইসব বাহানার কথা মনে পড়ে। আর তাক্দীরের উপর এত বিশ্বাস থাকিলে কেহ তোমাকে জান মালে কষ্ট দিলে তাহার উপর রাগ হও কেন ? কেন প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা কর ? তখন তাক্দীরের উপর কোথায় বিশ্বাস থাকে ?

উত্তর ঃ যদি তাকুদীরের উপর এত বিশ্বাস থাকে তবে দুনিয়ার কারবারে কেন তদ্বীর কর এবং এত কষ্ট কর ? পেটের জন্য হাল চাষ কর, বীজ বপন কর, ভাত পাকাও, লোক্মা বানাইয়া মুখে দাও, চাকুরী কর, মাথার ঘাম পায়ে ফেল। সম্ভানের আশা করিলে বিয়ে—শাদী কর, যদি কিছমতেই লেখা থাকে তবে ত নিজে নিজেই পেট ভরিয়া যাইবে, সম্ভান হইয়া যাইবে। এত সব আয়োজনের আর কি দরকার ?

কাজেই বুঝা গেল, দুনিয়াদারী কাজের জন্য যেইরূপ তদ্বীর করিতে হয় আখেরাতের নেয়ামতের জন্যও নেক আমল করিতে হইবে

৬। প্রশ্ন ঃ হাদীছে বর্ণিত আছে, "বান্দা আমার সহিত যেমন ধারণা রাখে আমিও তাহার সহিত তেমন ব্যবহার করিয়া থাকি।" কাজেই খোদার সহিত আমার নেক ধারণা আছে, তিনি মাফ করিয়া দিবেন।

উত্তর % ইহা একটি জবরদন্ত খোকা, কারণ নেক গুমানের অর্থ হইল আমল করিয়া আল্লাহ্র উপর নেক ধারণা করিবে। নিজের আমলের উপর ভরসা করিয়া বসিয়া থাকিবে না। কেননা তদ্বীর ছাড়িয়া শুধু নেক ধরণা খোকা ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন বীজ বপন না করিয়া ফসলের আশা করা পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়। 65 ·

৭। প্রশ্ন ঃ একটি ধোকা এই যে, কেহ কেহ বলিয়া থাকে যে, আমরা অমুক বুজুর্গের আওলাদ অথবা অমুক পীরের মুরীদ বা অমুক বুজুর্গের সহিত মহব্বত রাখি কাজেই আমরা যাহাই করি না কেন আল্লাহ্ পাক মাফ করিয়া দিবেন।

উত্তর ঃ বন্ধুগণ ! যদি এমন কথাই যথেষ্ট হইত তবে আল্লাহ্র নবী আপন কলিজার টুক্রা ফাতেমাকে নিশ্চয় বলিতেন না যে—

হে ফাতেমা ! নিজেকে নিজে দোজখ হইতে বাঁচাও। কেননা আল্লাহ্র দরবারে কোন বিষয়ে আমি তোমার জন্য যথেষ্ট নই।

অর্থাৎ ঈমান ও নেক আমল না থাকিলে শুধু নবীর বেটী পরিচয়েও কোন লাভ হইবে না। হ্যাঁ পরহেজগারীর সহিত কোন বুজুর্গের সঙ্গে সম্পর্ক থাকিলে যেমন 'সোনায় সোহাগা।'

আল্লাহ তায়ালা ফরমাইয়াছেন— ﴿ وَالَّذِينَ الْمَوْ اوَا تَّبَعَتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِا يُمَانِ ٱلْمَقْنَابِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِا يُمَانِ ٱلْمَقْنَابِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِا يُمَانِ ٱلْمَقْنَابِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ

যাহারা ঈমান আনিয়াছে ওঁ তাহাদের সম্ভান সম্ভতিগণ ঈমানের ব্যাপারে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে, আমি সেই আওলাদগণকে তাহাদের সহিত মিলাইয়া দিব।

অর্থাৎ বাপদাদার বৃজুর্গীর বরকতে তাহাদের আওলাদগণকে যদি তাহারা নেক্কার হন বাপদাদার সহিত মিলাইয়া দিবেন। আর যদি ছেলেরা নিজের্ম গোমরাহ তবে তাহাদের জন্য কোন ওয়াদা নাই।

৮। **প্রশ্ন ঃ** একটি ধোকা হইল এই যে, আমাদের এবাদতের দ্বারা আল্লাহ্র কি লাভ হইবে?

উত্তর ৪ ইহা সত্য কথা যে, আল্লাহ্ পাকের কোন জিনিসের আবশ্যক নাই কিন্তু আমাদের তো আবশ্যক আছে। যেমন কোন ডাক্তার দয়া করিয়া কোন রুগীর জন্য কোন ঔষধ বাত্লাইয়া দেন আর মূর্খ রুগী ভাবিল যে, আমার ঔষধ খাইলে ডাক্তার সাহেবের কি লাভ হইবে? তাই আমি কেন কষ্ট করিব ? আরে নির্বোধ । ডাক্তারের উপকার হইবে না সত্য কিন্তু তোমার তো রোগ সারিবে আর তুমি ত স্বাস্থ্য লাভ করিবে।

৯। কোন কোন বে-অকুপ আলেম বলিয়া থাকেন, আমরা ওয়াজ নছীহত করিয়া কত লোককে আমলওয়ালা বানাইতেছি, কাজেই তাহাদের ছওয়াব আমরাও পাইব। ইহাতে আমাদের সমস্ত গোনাহের কাফ্ফারা হইয়া যাইবে। আবার কেহ বলেন, ছোব্হানাল্লাহে অ-বেহামদিহী পড়িলে এবং আরফা ও আশুরার রোজা রাখিলে কত শত গোনাহ্ মাফ হইয়া যায় ইত্যাদি।

উত্তর ঃ যদি এই সব আমলই যথেষ্ট হইত তবে যাবতীয় হুকুম আহ্কাম বেকার হইয়া যাইত। মনে রাখিবে হাদীছের কিতাবে ঐসব আমলের সহিত এই শর্তও রাখা হইয়াছে যে,

إذَا اجْتُنِبَتِ الْكِبَائِدُ.

অর্থাৎ - ঐসব আমল দারা ছগীরা গোনাহ্ সমূহ মাফ হইয়া যাইবে যদি কবীরা গোনাহ্সমূহ হইতে আঅরক্ষা করা যায়। তদুপরি ওয়াজ নছীহতকারী আলেমদের ত বিপদ আরও বেশী। হাদীছে বে–আমল বক্তাদের কঠোর সাজার কথা বর্ণিত আছে।

১০। একটি খোকা এই যে, কোন কোন জাহেল ফকীরগণ বলিয়া থাকে যে, আমরা রিয়াজত মোজাহাদা করিয়া ফানাফিল্লার দরজায় পৌছিয়াছি। কাজেই এখন আমরা কিছুই করিতেছি না বরং সবকিছু তিনিই করেন। এইসব ভণ্ড ফকীরগণ আরও বলিয়া থাকে যে, এক ফোটা পেশাব কি সাগরকে নাপাক করিতে পারে? আবার বলে আমরা খোদার সহিত মিশিয়া গিয়াছি কাজেই এবাদত কাহার করিব আর নাফরমানীই বা কাহার করিব? আবার বলিয়া থাকে, আসল মক্ছুদ হইল তাঁহার জিকির। জিকির হাছেল ইইলে আর নামাজ রোজার দরকার নাই, আবার কেহ কেহ বলে শরীয়ত ভিন্ন; তরীক্ত্বত ভিন্ন; শরীয়তে অনেক জিনিস নাজায়েজ হইলেও তরীক্ত্বতে উহা জায়েজ।

উত্তর ৪ এইসব অসার কথাগুলির মূল হইল মূর্খতা। এইসব ভণ্ড ফকীরদের মারেফাত বা ছলুকতো দূরের কথা সাধারণ এলেম কালামও ইহাদের নাই। এইসব অনেক উক্তির দ্বারা কাফের পর্যন্ত হইয়া যায়।

এইসব কাণ্ড জ্ঞানহীন উক্তির মোটা উত্তর হইল এই যে, রাছুলে আকরাম (ছঃ) হইতে বড় তওহীদওয়ালা আর কেহ ছিলনা আর ছাহাবায়ে কেরামের চেয়ে বড় শিক্ষাও আর কেহ লাভ করে নাই। এতদসত্বেও তাঁহারা কি কখনও এইরূপ কথা বলিয়াছেন? সকলেই উত্তর দিবেন "না" তবে এইসব ভণ্ড ফকীরগণ এইরূপ আজেবাজে কথা কোথায় পাইল?

হুজুর (ছঃ) ও ছাহাবাদের খোদাভীতি, পরহেজগারী, তওবা এস্তেগ্ফার, ও নেক আমলের কোশেশ দেখিয়া সকলেই একবাক্যে বলিতে বাধ্য যে, হুজুরে পাক (ছঃ) ও ছাহাবাদের পদাঙ্ক অনুসরণ ব্যতীত নাজাত ও খোদা প্রাপ্তির কোন প্রকার আশা করা যায় না।

#### আখেরী গোজারেশ্ (অনুবাদকের পক্ষ হইতে)

আলহামদু লিল্লাহ্ অদ্য একুশে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ ইং মোতাবেক ৯ই ফাল্ণান্ন ১৩৮৩ বাংলা এই কিতাবের অনুবাদ শেষ হইল। পাঠক বৃন্দের খেদমতে বড়ই কাতর স্বরে অনুরোধ, তাঁহারা যেন এই কিতাবের মূল হযরত থানবী (রঃ) এর জন্য দোয়া করার সাথে সাথে এই পাপীষ্ট খাক্ছার অনুবাদকের জন্যও দোয়া করেন। যেন আল্লাহ্ পাক আপন রহমতে কামেলার উছিলায় এই কিতাবের বিষয় বস্তুর উপর আমল করিবার তওফীকু দান করেন ও পরকালে আমাকে ও আমার মাতা পিতা ও পীর ও ওস্তাদগণকে স্বীয় রহমতের ছায়ায় স্থান দান করেন। আমীন, ছুমা আমীন, ইয়া রাববাল আলামীন।